



### আমাব কথা

বাংলা বইয়ের মুর্ণথিনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলা আমার পদন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টার্নেটে পাওয়া যান্দে, সেগুলা মতুন করে স্কান লা করে পুরনোগুলো বা এডিট করে মতুন ভাবে দেবা। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলা স্কান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নম। শুধুই বৃহত্র পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানান্দি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানান্দি বন্ধু অন্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাভস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে পিথিয়েদেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিশ্বত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটিটি।

व्यापनाएत कार यपि अभन कारना वहेरात कपि धाक अवर जा (गयात कत्राज ठान - यागायाग कत्रम - subhailt819@amail.com.

PDF वरे कथनरे मृत वरेखत विकच राज पाल मा। यिन এरे वरेडि आपनात जाला लिए। पारक, এवर वाजाल राज किन पाउसा यास - जारल याज इन्छ प्रश्च मृत वरेडि प्रराहर कतात अनुलाय तरेन। राज किन राज लिखसात पाता, पृथिए आपता मानि। PDF कतात जिल्हा वितन एय कान वरे प्रराहरून এवर पृत पृतालत प्रकन पार्टकत काफ (पोएर (पडसा। मृत वरे किनून। लायक এवर प्रकानकारत जिल्हार करून।

There is no wealth like knowledge,

No poverty like ignorance

#### SUBHAJIT KUNDU

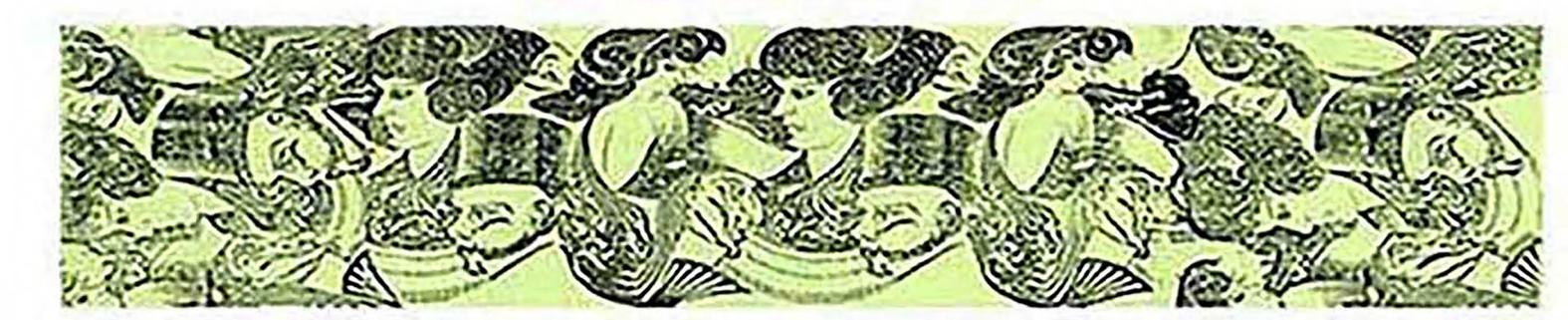

# प्रतिज्य मिर्क

৯ম খণ্ড

मकत्रवाश द्वारा

করণা প্রকাশনী। কলিকাডা-১



### প্রথম প্রকাপ জাখিন ১৩৬৩

প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৮এ টেমার লেন কলিকাভা->

মুদ্রাকর
শীমনিগকুমার খোষ
দি অপোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০১এ, বিধান সরণী
কলিকাভা-৬

প্রচাদ সেন স্থাকাদ সেন

## সূচীপত্ৰ

অবধৃত নিত্যানন্দ বীরশৈব বসভেশ্বর লাটু মহারাজ স্বামী ব্রস্কানন্দ যোগত্রয়ানন্দজী

### णवंध्व तिजातंनम

বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজ্ঞক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিভের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মস্তকে জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘবপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিভের আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, "প্রভূ, কুপা করে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার অধিকার দিন। এখানেই রাত্রি যাপন করুন।"

স্মিতহাস্থে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীর্কাদ জানান। বুঝা গেল, এ রাত্রির মত আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হস্ত পদ প্রকালনের জল-দেওয়া হইলে তিনি আদন বিছাইয়া বদিলেন।

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া অভিথির চরণে সে দণ্ডবং করিল।

সন্ন্যাসীর চোথে এ কোন্ বিহাতের ঝলক ? স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাঁচা সোনার মত তাহার রং, স্থলর স্থঠাম অঙ্গখানি লাবণ্যে ঢলতল। চোখে-মুখে দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুরটি মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীকে আজ কোন্ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিতেছে ? এ কোন্ জন্মান্তরের সম্বন্ধ ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্ গৃঢ় দৈবী ইন্ধিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে ? সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবন্ধ হইতে থাকে।

পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-যত্নের অবধি নাই। অভিথি পরম পরিতৃষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অভিবাহিত হইল

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্নাসী যাহা বলিলেন ভাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিলেন, "ভাখো বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্যাটনের জন্ম বার হয়েছি, বয়স বথেষ্ট হয়েছে, দেখাশুনো করবার মত সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক স্নেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো. তীর্থ ও ধর্ম উভয়ই তার লাভ হবে—কুল পবিত্র হবে। এতে তোমার সম্মতি চাই।"

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নতশিব। ভাবিয়া আকুল হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাঁহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আবার সম্মতি না দিয়াই বা উপায় কি ? সন্ধ্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। হাড়াই নিজে ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ। কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন করিতে পারে ? তবে এ শক্তিধর সন্ধ্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিই না কেন ? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্ত্ত্তী দশর্প, তিনিও ঋষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র তুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চিস্তাকুল হাদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পত্নী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্নাসীর এ অমুরোধের কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটনা।
বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মূচ্ছিত হইয়া পড়ে,
তারপর শুক্রার ফলে তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। উৎকৃষ্ঠিতা মায়ের
প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার
চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বন্ধ দেখলাম—
এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরান্তের তীর্থস্থানে
বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা মনে নেই।"

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া দেয়। ছন্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই। অশুক্র কণ্ঠে স্বামীকে শুধু কহিলেন, "ওগো, ধর্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির, করবে, ভাতেই আমার মত।" পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্বন্ধ এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া। ছাদশ বংসরের বালক কুবের দণ্ড-কমগুলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পর্য্যটন, পরিব্রাজন ও অবধৃত জীবনের নানা পর্যায় অভিক্রেম করিয়া কুবের একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকায় নয়—নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন—নিত্যানন্দ অবধৃত। শ্রীচৈতক্যের কীর্ত্তন নর্ত্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের আবির্ভাবে এই আনন্দের স্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদৈত প্রভূ ইহারই স্ততি সেদিন গাহিয়া উঠেন:

তুমি সে ব্ঝাও চৈতন্তের প্রেমভক্তি তুমি সে চৈতন্তের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।

হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যাদী সেদিন বুঝিবা এক এশী ইঙ্গিতেই আসিয়া আবিভূতি হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেন। দেশ-দেশান্তর অভিক্রম করিয়া চৈড়ন্ত-প্রেমের সমুজে আসিয়া একদিন ভাহা ঝাঁপাইয়া পড়ে।

চতুর্দেশ শতকের কথা। একচাকা প্রামে তথন এক সম্পন্ন ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম স্থলরমল্ল। বংশের উপাধি বাঁড়্রী। লোকে ডাকিড ওঝা বলিয়া। যজনযাজন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোন কিছুরই ভাহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কই, সন্তান হইয়া প্রায়ই বাঁচে না। বহু পূজা আরাধনা ও শান্তি স্বস্তায়নের পর এক পূত্র জ্পিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নাম রাশিলেন, হাড়াই। পোষাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়ুরী।

বিভাবতা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাভিমান হইয়া উঠেন। বংশের ভিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া আল বয়সে তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের স্থলক্ষণা কন্সা পদ্মাবতীকে পুত্রবধ্ রূপে তাঁহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্পকাল পরেই স্থলরমল্ল ও তাঁহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান।

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মপরায়ণ, পত্নীও বড় ভক্তিনমতী। বত-পূজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সংকারে তাঁহাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় মনে তাঁহাদের স্থুখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক বিচিত্র স্থপ দেখিলেন। তাঁহার নয়ন সমক্ষে যেন এক স্থদীর্ঘ জ্যোতির্ময় বর্ম পুলিয়াগেল। জটাজুট্ধারী, আজাকুলম্বিত-বাহু এক দিব্যপুক্ষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্তমধুর হাস্তে তিনি কহিলেন, "বংসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। পাণী তাণী উদ্ধারের জন্ম এক মহাশক্তিধর পুক্ষ তোমার গর্ভে শীল্ল জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি হুন্চিন্তা ক'রো না।" স্থপ্রবার্তা কিন্তু সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকান্তের মাঘ মাসে, শুক্রপক্ষে, ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই শিশুই উত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অক্সতম নায়ক, নিত্যানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভূব অক্সতম।

অনিন্দ্যস্থলর শিশু। যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া
যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের। যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত
খ্ব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অরপ্রাশন উৎসব করিলেন। এ শিশু শুধু
পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ-ধন। রূপে ভ্বনমোহন, মুখে আধ আধ মধুর বুলিতে ভ্বন-মঙ্গল হরিনাম। সহচরদের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে
সাজাইয়া দেন, সে যেন তাহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের
লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি কোঁচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে
আঁকেন খেতচন্দনের কোঁটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালো কাজন।
কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণা
চল-চল শিশুকে কোলে ভূলিয়া বার বার আদর জানায়।

কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে। সহচরদের সহিত যে খেলাধূলা সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র। শান্ত্র পুরাণের কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীলা কখনো কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্থান। শান্ত্র বিশারদ না হইলে চলিবে কেন ? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জ্জন, সবই যে নির্ভর করে ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণে তাঁহার বৃংপত্তি হয়। বয়স যখন মাত্র বার বংসর তখনই তরহ স্থায়শাস্ত্রে কুবের পারক্ষম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সম্মেহে তাঁহাকে স্থায়চ্ড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদৈত প্রকাশ গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে—"স্থায় চূড়ামণি ইহার শাল্তের আখ্যাতি, নিত্যাননদ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।"

সবে মাত্র বার বংসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তথনই এক নৃতন অধ্যায় উদ্মোচিত হইছে চাহিতেছে। খেলাধূলা ও অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে হঠাং কি জানি কেন সে গন্তীব হইয়া বসে, পরিপার্শ হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত করিয়া ফিরে। সংসারের কোন আকর্ষণই যেন আর ভাহার নাই।

পুত্রের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া জনক-জননীর ছাশ্চন্ডার অবধি নাই।

এ কি অদ্ভূত ভাবান্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।
উভয়ে ভাবিতে বসেন—পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে
আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন ? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একট্
ফিরিবে ?

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোঁটায় এ যেন দমকা হাওয়ার একটা বড় আঘাত। সন্ধাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাঁহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূরদূরান্তের অরণ্যে পর্বতে, হুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন
উভয়ে পরিক্রমা করিয়া বেড়ান পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায়
কুবের ক্রমে অভ্যন্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিভিক্ষা ও পবিত্রতার
মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়ভর হইয়া উঠে।
বংসরের পর বংসর এরূপে অভিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে
কুবের একদিন তাঁহার অভিভাবক-সন্ধ্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন।
কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নি:সঙ্গ পর্যাটনের পালা।

কিছুদিন যাবং কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্ম বড় ব্যথ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত গুরু, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে অধ্যাত্ম-জীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া দিবেন, আর জীবন ভাঁহার ধন্ম হইবে. এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত হইতে থাকে।

নানা তীর্থ পর্যাটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জগলির পথে পথে, জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আর্ত্তিভরে খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্বাধ্য কৃষ্ণধন কোথায়? কে তাঁহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে ? উদ্ভাস্ত প্রেমিকের মন্ত সারা বৃন্দাবন তখন তিনি চুঁ ড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বছ শিশ্ব পরিবৃত পরমভাবগত এক সয়্যাসীর মৃতি। কৃষ্ণরসে তহুমন সদা রসায়িত। এই সয়্যাসী হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেশ্রপুরী। শ্রীচৈতন্ত-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অত্বৈত আচার্য্য ইহারই কৃপাপ্রাপ্ত।

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তি-রসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব-প্রমন্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে ভিনি সন্থিং হারাইলেন।

भाभरवद्मभूद्रीत हार्थ मृर्थ विश्वय कृषिया উঠে। क এই विकास

যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন ? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধক্ষ হইয়া উঠিয়াছে! সর্বদেহে তাঁহার অষ্ট্রসাত্তিক ভাববিকার, বদন-মগুলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা। ভূতলে পতিত দেহটির দিকে মাধবেজ্র নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর তরুণ সন্থিৎ পাইয়া উঠিয়া বদিলেন। নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার দর্শন মিলেছে। রূপা করে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী ত্'হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন দীক্ষিত। নামকরণ হইল, নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্ত্তন কীর্ত্তনে বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। প্রেমভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রের পৃতসাশ্লিধ্য লাভ করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। গদ্গদম্বরে বার বার তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিছে লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশক্তি গাহিয়া বলিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর, প্রেমময় যত সব সঙ্গে অমুচর। কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার, মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।

মাধ্বেন্দ্রের কুপাদীকা ও সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে

১ বুন্দাবন দাদ: হৈডক্স ভাগবভ

২ ভজিরত্বাকর ও অন্তান্ত গ্রহে মাধা সম্প্রদারের আচার্য্য লন্ধীপতি কর্তৃক নিত্যানন্দকে দীকা দানের কথা আছে। কিছু এ সম্বন্ধে নঠিক তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। মাধ্বদের দর্শন ও সাধন প্রণালীর সহিত কিছু প্রতিত গৌড়ীয় বৈফ্য ধর্ম্বের সাদৃত্ব নাই। (ফ: সাধক ৮ম খও, ক্ষাচার্য্য) কাজেই নিত্যানন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসক্ত নম।

এক নৃতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া আবার তিনি পর্যাটনে বাহির হন। এবার তিনি এক স্বেচ্ছাবিহারী অবধৃত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো রঙ্গনাথে, রামেশরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান। কৃষ্ণরসের ঐক্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাঁহার সারা সন্তাকে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, আকৃল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্বস্থ জ্ঞীনন্দ-নন্দন, কবে তাঁহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক হইবে ?

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার নিরস্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র জ্ঞান নাই, আহার নিজার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট।

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন।
হঠাং এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নযোগে কহেন, "অবধৃত, কেন আর
বৃধা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা ? গোড়দেশে নবদ্বীপে যাও।
প্রেমভক্তির স্থাভাগু হাতে করে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচণ্ডালে
পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তাঁর কর্মে তরুমনপ্রাণ ঢেলে দাও।
ভাগবতধর্ম, ভগবংপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্নিত পুরুষ। তোমার
ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্যাপিত হয়ে উঠুক।"

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ তভক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দন আচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা। দেবদিজ সন্মাসীর উপর আচার্য্যের অগাধ ভক্তি, অপূর্বব তাঁহার বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা। নিত্যানন্দের দেবহর্লভ কান্তি, আজামুলম্বিত বাহু ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং স্বত্নে নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবন্যাপনেই অতিথির অভিলাষ। তাই তাঁহার নির্দ্ধেশ আচার্য্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে আজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভূ কেবলই ভক্ত পার্ষদদের বলিতেছেন, "ভোমরা সবাই দেখবে, শিগ্গীরই নবদ্বীপ ধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাস্থ হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে এই মহাপুরুষ ? কি তাঁহার পরিচয় ? কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো। কাল রাতে চমংকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী, অনিন্দ্যস্থন্দর এক অবধৃত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদনমন্তল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিরন্তদয়। সঙ্গে একবাও জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন।"

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি বিচিত্র রূপান্তর! ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুল্লার ছাড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়া কহেন, "ছাখো, তোমরা শিগ্গীর নবদীপ ধামের চারিদিকে সন্ধান নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাঁকে দেখবার জন্ম আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।'

ভত্তেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন। কিন্তু বহু খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ষদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। নয়নে প্রেমাঞ্চর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত—প্রভূ যন্ত্রচালিতবং নবদীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বছতর ভক্ত।
নন্দন আচার্য্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভূ থামিয়া পড়িলেন।
তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে। সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান শুত্রকান্তে প্রেমিক পুরুষ—নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভূ তাঁহাকে স্বগণসহ
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

একি মহা বিস্ময়! যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে পর্বতে নিত্যানন্দ উদ্প্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহুর্ত্তে তাঁহাকে করিলেন আত্মসাং!

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর। অপার ওৎস্থক্যে প্রভুর ভূবন-ভূলানো রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবন দাস এ অপরূপ রূপমাধুর্য্যের ভাগুটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিশ্বস্তর মৃত্তি যেন
মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য
দিব্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দৃত্তি
সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে
চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত ছই
স্পান অকণ নয়ন।
আর কি কমল আছে
হেন হয় জ্ঞান॥

সে আজাত্ম হুই ভুজ হৃদয় সুপীন। তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সৃক্ষ ক্ষীণ।

গৌরস্থলরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়নে, ঋজু দেহে, তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, "পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে চাও, তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে ভোল, শিগ্গীর ভাগবত থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা কর।"

প্রকৃর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন পরম আনন্দে। —বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্••। শ্রামস্থলরের রূপমাধুর্য্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অঞ্চ, কম্প, পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন।

কিছুটা বাহাজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার নর্ত্তন কার্ত্তন শুরু হয়, হুস্কার ধ্বনিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেশিত।

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশঙ্গ-প্রশান্ত প্রশান্তির পালা।

পুলকাশ্রু বিদর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভ্, এত তীথ, এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, কোথায়ও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে আবিভূতি হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রভ গ্রহণ করেছো। তাই ভো দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম।"

প্রভূত হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত তক্তদের সম্মুধ্ধে নিত্যাননের মধ্যাদা বাড়াইয়া কহিলেন— মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ। ভোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥ (চঃ ভাঃ)

প্রেমাবেশে বিহ্বল তুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিছে করিছে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন গোরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্বীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অক্যতম নিয়ন্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণসর্ব্বস্ব গোর-নিতাইকে দেখিয়াছেন এক সন্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব তাই কবিও প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

তুই ভাই এক ওমু সমান প্রকাশ।

পরের দিন ব্যাসপূজা হইবে। স্থির হইল, প্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই নিত্যানন্দ এ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই গৌরাঙ্গ প্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ এখানে তিনি কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হন। আজ্ঞ যেন তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। হ্যারে কপাট লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৌর-নিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্ভে কীর্ত্তন।

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই। প্রেমাবেশে দেহ থর থর কাঁপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুল্কার। উদ্দাম নতারও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি ভূমিতে বার বার আছাড়িয়া পড়ে—ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন। অক্র কম্প পুলকাদি সাত্তিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের বিশায়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাদ অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব্ব রূপায়ণ। নৃত্য শেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শাস্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রাহিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের অন্তুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি—আজ তাঁহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম যেন উৎসটি যেন শতধারে আজ উৎসারিত, বিশের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া উহা নিরস্ত হইবে না।

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অন্তুত কাজ করিয়া বসেন।
সন্ন্যাসী জীবনের পরম ধন—দণ্ড ও কমগুলু হুইটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে, তীর্থে তীর্থে কম কঠোর জীবন এযাবং তিনি যাপন করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বহুদিন পরে মিলিয়াছে। এবার তাঁহার নৃতন জীবনের পালা। প্রেমের ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমভক্তির প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে। তাই তো দণ্ড কমগুলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাদ পণ্ডিত সবিস্থায়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে সম্বিংহারা, সন্ন্যাস-দণ্ড ও কমগুলুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ ক্তেপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, স্থানিত আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সম্মেহে শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন করিলেন। ভগ্গ দণ্ড কমণ্ডলু তখনই গঙ্গায় বিস্ত্ত্বিত হইল। অবধৃত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ধদ।

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মত শুরু করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহবল হইয়া উঠিলেন। অথচ এদিকে ব্যাসপূজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ কোনমতে তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পণ্ডিতের গৃহে
নিয়া আসিলেন। সেখানে যোড়শোপচারে পূজার আয়োজন কর!
হইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে শ্রভু ভক্তগণ-সহ কীর্তনানন্দে বিভার, আর

ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন।
পূজা শেষে মালা অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু
নিত্যানন্দের সেদিকে কোন হঁসই নাই। আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে
মালাখানি হাতে নিয়া ভিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, "শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্ঘ্য দিয়ে আপনি পূজা এবার সাঙ্গ করুন।"

তাঁহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পোঁছে নাই। ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবলই কাহাকে যেন খুঁজিতে চাহিতেছেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "প্রভু, ছাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত করতে দিচ্ছেন না। এবার মাল্য অর্ঘ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় কর।"

প্রভুকে নৃত্যগীত থামাইতে হইল, ভাড়াতাড়ি পূজার ঘরে চুকিয়া পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একি করছো তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দাও।"

ভাববিভার হইয়া আছেন অবধৃত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক অপুর্বে আনন্দের ছ্যতি খেলিয়া গেল। বহুবাঞ্ছিত প্রভু তাঁহার সন্মুখে দগুায়মান, হাতের এ মালা তাঁহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরস্থলরের গলায় পুপ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জ্য়ধ্বনিতে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিশ্বায়ে হতবাক্ হইয়া যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি অলোকিক এমর্য্যময় মৃতি। এ এমর্য্য ও বিভৃতি দেখিয়া তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভৃতিলীলা সংবরণ করিয়া গৌরাল তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন.— যে কার্ডন নিমন্ত করিলা

অবতার।

সে তোমার সিদ্ধ হৈল

কিবা চাহ আর॥

তোমার সে প্রেমভক্তি

তুমি প্রেমময়।

বিনে তুমি দিলে কারে৷

ভক্তি নাহি হয় ॥

খাপনা সংবরি উঠ.

নিজ জন চাহ॥

যাহারে ভোমার ইচ্ছা

তাহারে বিলাহ।

প্রভুগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান ও চিক্নিত পরিকর উপস্থিত! এবার তিনি স্বেচ্ছামত নাম-প্রেমধন বিলাইয়া ফিরিবেন। করজোড়ে ভক্তি গদগদক্ষে অবধৃত নিত্যানন্দ সক্ষমক্ষে গৌরাঙ্গের স্থবগান করিতে লাগিলেন।

এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ—ভত্নপরি অস্থরে লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নৃতন লীলাছন্দে নিত্যানন্দকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিবে কে ? চৈত্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি—-

মহনিশ ভাবাবশে

পরম উদ্দাম।

मर्का निषाय बुरम

জ্যোতিশ্য ধাম॥

मिंग व्यवहारक नियारे वर्गर विकास कतिराज्य । असन

সময় অবধৃত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেথানে আসিয়া উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মাতোয়ারা, ছই চোখে দরদর ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে। কখনো অট্টহাসি হাসিতেছেন, কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্যু করিতেছেন। নৃত্যুপরায়ণ এই দিগস্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা লজ্জায় পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, ক্রুতপদে শয়নমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শাস্ত করিতে তাঁহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন-বস্তুটি তাঁহার কোমরে স্বত্বে জড়াইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে চন্দন চর্চিত করিলেন, গলে দিলেন গর্মপুষ্পের একগাছি মালা। অতংপর শুরু করিলেন অবধৃতের অপূর্ব্ব শ্তুতি—

নামে নিত্যানন্দ তুমি
রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ
রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্যাটন
ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু
নাহিক ভোমার॥
তোমারে বৃঝিতে শক্তি
মন্তুয়ের কোথা ?
পরম স্থসত্য—তুমি
যথা কৃষ্ণ তথা॥

প্রভূ শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিকা মাগিলেন, "জীপাদ, আমার বড় অভিলাষ—তোমার একটি কৌপীন কুপা ক'রে আমায় দান কর।"

নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুকুরা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া কেলিলেন। ভজেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ কর। নিত্যানন্দ কৃষ্ণরসময়—তাঁর কুপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে।"

প্রভুর নির্দ্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিলেন। অবধৃত কিন্তু পূর্ববং প্রেমাবিষ্ট ও মৌনী হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে প্রভু শ্রীগোরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের মহিমার তত্তি এমনিভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তক্তদের বৃঝিতে বাকি রহিল না—অবধৃত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ষদই নহেন, অভিন্নন্তদয় সখা এবং প্রধান সহক্ষীও বটেন।

গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম ও নামকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তক। জীব উদ্ধারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত-প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে কম জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেমধর্ম-বাহিনীর প্রস্তুতি এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই—অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাঁহার প্রধান এই সহকারীর। অবধৃত নিত্যানন্দের আবির্ভাবে সে অভাব আজ দূর হইয়াছে। এবার যাত্রা শুরুর পালা।

নবদীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে—একে নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার সঙ্গীদের কীর্ত্তন-নর্ত্তনে লোকের রক্ষা নাই, তারপর এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ? প্রেমঘনমূর্ত্তি কে এই অবধৃত ?

निजानम এখন হইতে खीवान পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন।
সর্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ—সদাই যেন বালকবং ভাব।
वाলচাপল্য আর আনন্দরকে সদা উচ্চল হইয়া ফিরেন। खीवाসের
खी মালিনী দেবীকে নিভাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বজিশ
বংসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও বঞ্চাটের সীমা নাই।

চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাঁহাকে সহিতে হয়। নিতাই নিঞ্চের হাত দিয়া কিছু খান না—মালিনী দেবীকেই তাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই যে পরম হর্লভ ধন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে এই মহাপুক্ষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিভ, তুমি এসব কি করছো বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধৃতকে তুমি ঘরে রেখেছ কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে? শিগ্নীর ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় কর।"

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরী হয় নাই।
হাসিয়া কহেন, "প্রভু, তোমার ছলনা বুঝতে মামার বাকী নেই।
যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয়
মামার প্রাণতুলা। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্নস্বরূপ, ভিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমাকে আর এসব
পরীক্ষায় ফেলা কেন প্রভু?"

নিত্যানন্দের মাহাত্মা শ্রীবাস কিছ্টা বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্যে বর প্রদান করিলেন, "শ্রীবাস, আমি আজ ভোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি বলছি, ভোমার গৃহে দারিদ্র্য কথনো থাকবে না, আর ভোমার স্বন্ধনদের থাকবে আমার উপর অচলা ভক্তি!"

শচীমাতার কাছে নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে
নিতাইকৈ পরিচিত করিয়া দিরা বলেন, "মা. এই তোমার হারানো
ছেলে বিশ্বরূপ।" বহুদিনের চাপা দীর্ঘাস মায়ের বৃক হইতে
নিঃসারিত হয়, অঞ্সক্তল চোথে নিত্যানন্দকে জিজাসা করেন,
"হাা বাবা, সভিাই কি তুই আমার বিশ্বরূপ ?"

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বলেন, "হাঁয়া মা, আমিই বে তোমার সম্ভান।" নিমাই সার নিতাই—এ তৃটিকে নিয়া শচীর সানন্দ ও গর্কের সীমা নাই। নিতাই নৃতন সাসিয়াছেন বটে, কিন্তু তৃইদিনেই তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তথন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন; "মাজ থেকে ভোনরা ছ'জন জীব উদ্ধারের কাজে আমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্মাচরণে দেশ ছেয়ে গেছে। সকলের দারে দারে গিয়ে ভোমরা কৃষ্ণনাম বিলাও। এ কাজ ভোমরা ছাড়া আর কে করবে, বল ? পণ্ডিত মূর্থ, সাধু অসাধু সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম ভোমরা পৌছে দাও।"

প্রভাৱ নির্দেশ পাইয়া নি গানক মহাথুসাঁ, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রতরূপে এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদাপেব পথে পথে ঘরে ঘরে সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন নামাচার্যা যবন হরিদাস।

তুই জনেরই পরনে সন্ন্যাসার বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য লাবণ্যে ভরা রূপ প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। উলাত কণ্ঠের নাম শুনিয়া ভক্তজনেরা ধন্য হয়।

অধার্দ্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্যা তথন নদীয়ায় প্রচুর। নাম প্রচারক এই সন্ন্যাসীহাটকৈ দেখিয়া কেছ অবজ্ঞা দেখায়, কেছ বা টিট্কারী দেয়, কেছ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ক্রক্ষেপমাত্র নাই। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে বলেন, "ভাই কৃপা করে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর, আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও।"

জগন্ধাথ ও মাধব নবদ্বীপের তুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর। অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি মেলানো ভার। তুই ভাই মদের নেশায় সর্বদা চুর হইয়া থাকে, ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই তু'জনের ভয়ে সম্ভস্ত।

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীর্ত্তির কথাই শুনিতে পান। দূর হইতে তুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের চোখে পড়ে।

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্ম গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কিন্তু কুপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় পাইবেন? তাঁহার কোন শক্তি বিভূতির লীলা না দেখিয়া তো লোকে এমনিতেই উপহাস করে। জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তন সাধন যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রভূষ বৃঝিবে, তাঁহার জয় গাহিবে।

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই হরিদাস, এ ছই পাতকীর হুর্গতি ভো দেখতেই পাচ্ছো। হরিনাম করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি হুঃসহ অত্যাচারই না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো ডাদের জ্ব্যু সেদিন শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই মাধাইর উদ্ধারের সঙ্কল্প কর, আচরে প্রভু এদের কৃপা করবেন। ডাতে দেশবাসী বুরতে পারবে প্রভুর মাহাত্মা ও প্রভাব।"

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "গ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজেনা। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ—জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল হয়, তবে প্রভুর কুপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করে কে ?"

উভয়ে মিলিয়া সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদান্ত স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়া সকলের তো চক্স্থির। এ ছই সন্মাসী কি পাগল, না—মরিতে বাসনা হইয়াছে ইহাদের ? কোন হিংসার কাজ, ঘূণিত কাজ করিতে এ ছরাত্মাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও দিল—"কেন ভাই সাধ করে এ ছর্ক্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো? ভোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই ?"

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুশে মৃর্তিমান যম্দৃতের মত জগাই মাধাই দণ্ডায়মান। মদের ঘোরে চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যঠি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত তুই সন্ন্যাসীর দিকে হ'জনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বৃঝিয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া উদ্ধানে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে । বৈষ্ণব সন্যাসী হুইটি কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিয়াছে—একদল লোক ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহারা বলিতে থাকে, "এ পাপিষ্ঠ ছটোকে এমন করে ঘাঁটিয়ে কি লাভ বাপু, এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই বা কেন ?"

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাঁহার সহকারী হরিদাসের আজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে উঠেছি। এতদিন এতো অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণটা কোন মতেছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধৃতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে খোয়াতে হবে!"

কেরিভেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভার চাই, করুণা চাই।
নইলে তাঁহার অলোকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া
পাইবে? তাঁহার প্রভূহই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত?
প্রভূর কানে এ হুই হুরাত্মার অভ্যাচারের কথা তিনি প্রথমে
পৌছাইয়া দিতে চান। তারপর এক বড় সম্কটের সৃষ্টি করিয়া
ভাঁহাকে এই পাতকীভারণ লীলায় অবভরণ করাইতে চান।

আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের ঐ প্রণয়-কোন্দলের ক্রের টানিয়া কহিলেন, "আমার চঞ্চলভার দোষ ধরলে কি হবে। একবার ভোমার প্রভুর কথাটাও ভেবে দেখ। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন ভিনি রাজ্যসিক বৃত্তি। পরিকরদের ওপর আদেশ জারি করেছেন—ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে বেড়াতে হবে। তাঁর এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার হরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন। হরিদাস, তাই বলছি, আমার দোষ না ধরে, ভোমার প্রভুর কাণ্ডটাও একবার দেখে নাও।"

ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও হ্রিদাস ছই ভগ্নদৃতের মত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইর নানা ছফর্মের কথা, আজ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, ভূমি নবদীপের এই ছই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেয়াও, তবে তো লোকে তোমার মাহাত্ম্য ব্যবে। যে ধার্মিক সে তো তার আপন সভাবেই নাম কীর্ত্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তো তোমার পাতকীপাবন নাম সার্থক হবে।"

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অমুরোধ এড়ানোর উপায় নাই।

হাসি বোলে বিশ্বস্তর—
হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন
পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ
ভূমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাৎ কৃষ্ণ ভার
ক্রিবে কুশল॥

প্রেম-ভিথারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, সাধুঅসাধু, ভক্ত-অভক্ত সবাইর হ্য়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম-প্রেম
দান করেন। সেদিন কীর্ত্তন-উহল হইতে ফিরিভেছেন। সঙ্গে
রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। হজনেই দেখিলেন, অদুরে পানোমত্ত
হই ভাই জগাই মাধাই ইডস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ
ইহাদের উদ্ধারে নিভাই কৃতসঙ্কল্প। তুই বাস্ত তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া
ভিনি উচ্চ স্বরে নামকার্ত্তন শুরু করিলেন।

ছই পাণী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গা সেই অবধূত—দিন নাই রাত নাই তারশ্বরে হরিনাম গাহিয়া লোকের শান্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরি-নামের বিরোধী, একথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়-ডর নাই! এত বড় স্পর্দ্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই। মাধাই ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইব মাধা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারে এক ভাঙ্গা কলসী।

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে।
এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে
গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অন্তুত দৃশ্যের
দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে,
এমন তুঃসাহস কাহার ? তুর্ব্ভিদের কোপে একবার পড়িলে যে
আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল
হইয়া পড়ে। তাই তো, এ সন্ন্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে
নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের তু'ভাইর তেমন কি ক্ষতি
সে করিয়াছে ? মাধাই এতটা নির্মাম না হইলেই পারিত। নিতাইর
বুক বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কিন্তু দেহে মনে কোন বিকার, কোন
বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকান্তি পুরুষের তুই চোখে অতলম্পনা
কর্ষণার মহিমা! কি যেন এক অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি এই প্রেমিক
সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মৃহুর্ত্তে
বাঁধা পড়িয়া যায়।

উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দৃঢ়স্বরে কহে, "ওরে, কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? এবার থাম্ তো।" মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌছে— নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে হইতেছে রক্তপাত। স্বগণসহ তথনি তিনি ত্বরিংগতিতে ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত।

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দর্বর থারে রক্ত ঝরিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের থৈর্য্যের বাঁধ সোদন ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রোধে হুস্কার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি চরম দশু।

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। প্রেম বিগলিত কঠে কহেন, "প্রভু, ক্ষাস্ত হও, মাধাইর যেন দোষ হয়েছে, কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। বরং তার সহায়তায়ই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। সভ্যি বল্ছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কুপা কবে জগাই আর মাধাইকে আমায় ভুমি ভিক্তে দাও।"

ততক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই তো পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে। তবে তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে হ্বাহু বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, "জগাই, তুমি আমার প্রাণসর্বাধ নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো আজ আমায় তুমি কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণ-কৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হোক্। আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক্।"

অপূর্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্বে তাঁহার এই বর দান। সমবেত পার্ষদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য স্পার্শ দেহে দেখা যায় অন্তুত প্রেমাবেশ। মৃচ্ছিত হইয়া তখনি সে ভূতলে পতিত হয়।

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীত্র অমুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরে। বলে—এক সঙ্গে হুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, আজ কেন কুপা বিতরণের বেলায় ছুই রক্ষের ফল ? তাছাড়া, মাধাই হয়তো অধ্যাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দ্য়াময় প্রভু তাঁহার নিজের ধর্ম্ম, দ্য়া-ধর্মা, ছাড়িবেন কিরূপে ?

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভূ টলিভেছেন না।
তাহাকে কহিলেন, "মাধাই, তোমার অপরাধেব যে সীমা নেই।
পরম ভাগবত নিত্যানন্দের—আমার অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দের রক্তপাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কুপা করে যদি তোমায় ক্ষমা করেন
তবেই তোমার রক্ষা। তুমি তাঁর চরণে ধরে পড়।"

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিভাই তাহাকে তুই হাতে টানিয়া তুলিলেন, প্রেমালিকন দিয়া তাহার সর্ব্ব অপরাধ করিলেন মার্জনা। এবার প্রভুর কুপা বর্ষণ করাইয়া তুই মহাপাণীকে শুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নিভাই তাই সামুনয়ে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি

সামার স্কৃতি।

সব দিল্ল মাধাইরে

শুনহ নিশ্চিত।

মোরে যত অপরাধ

কিছু তার নাই।

মায়া ছাড় কুপা কর

ভোমার মাধাই। (চৈঃ ভাঃ)

অবধৃত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাস্থলর রূপ, একি পরমমধ্র প্রেমলীলা। ভক্তেরা পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দংবনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমভক্তি দানে তাহাকে করিলেন কুতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধৃত নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদীপের ভক্তজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল।

ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অনুশোচনার তীব্র দহনে মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা হুটি জড়াইয়া ধরিয়া একদিন সে কহিল, "প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে, কুপা করে তাই আমায় বলে দাও।" নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়া বার বার সে তাঁহার মহিমার স্থাতি গাহিতে থাকে।

দয়াল নিতাই প্রেমপ্রিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন----

শিশুপুজে মারিলে কি বাপে ত্বঃখ পায় ৷

এই মত তোমার

প্রহার খোর গায়॥

তুমি যে করিলে স্ততি,

ইয়া যেই শুনে।

भिरे छक रहेर्दक

আমার চরণে॥

আমার প্রভুর তুমি

অমুগ্রহ পাত্র।

আখাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র॥

### যে জন চৈতগ্য ভজে

সেই মোর প্রাণ!

### যুগে যুগে আমি তার

করি পরিত্রাণ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক বিরাট পাষাণভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, "দয়াল প্রভু, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে। কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত এপরাধ করেছি, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। আমি তাদের আজ চিনতে পারবো কি করে? তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই বা জানাবো কি করে? কুপা করে তাই আমায় বলে দাও, প্রভূ।"

নিত্যানন্দ উপায় কহিয়া দিলেন, "মাধাই, তুমি আজ থেকে সর্ব্ধ অপরাধ ভঞ্জনকারিণী গঙ্গার সেবা-কাষ্য শুরু কর। গঙ্গার ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্ম ঘাট নির্মাণ কর, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের পদরেণু ও আশিস গ্রহণ কর।"

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। সহস্তে এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নিমাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ। নিষ্ণের নিমিত এই ঘাটে মাধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, ছই লক্ষ নাম জ্বপ সমাপ্ত করে। তারপর স্নানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, কাতরে নিবেদন করে—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিমু অপরাধ সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে দে খ্যাতি লাভ করে। আজিও নবদ্বাপে 'মাধাইর ঘাট' পাষ্ণী মাধাইর এই দিব্য রূপাস্তরের পবিত্র স্থৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে। জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্ল, জীবনে তাহার আসে মহা পরিবর্ত্তন। উত্তয় লাতার একি অপূর্ব্ব বৈশ্ববীয় আর্ত্তি আর দৈয়। নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই ছ'চোখ অঞ্চ সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, ধক্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাঁহার প্রধান পরিকর, অবধৃত নিত্যানন্দ। এশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে হুর্ব্বত্ত জগাই মাধাইর এমন পরিবর্ত্তন তাঁহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন ?

এমনি করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীলা সারা নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

শ্রীবাসের কৃটিরে প্রতিদিন কীর্ত্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ অমূচিত হইতেছে। প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই হুই প্রেমঘন বিগ্রহকে ঘিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠার আনন্দের আর সীমা নাই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উৎসরপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাঁহার দিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তগোষ্ঠা ও ভক্ত সংগঠনের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বারবারই অস্তরঙ্গ মহলে নৃতন করিয়া অবধৃতের স্বরূপ ও লীলা মাহাত্ম্য তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় গৌরস্থলর ভক্তজ্বন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত রহিয়াছেন। অক্যতম প্রধান পার্ষদ মুরারি গুপু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত মুরারী প্রভুর চরণে দশুবং করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট অবধৃত নিত্যানন্দের পদতলে।

প্রভূ সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, "মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ঘটলো। তোমার মত ভক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ত্ব জান্বে, প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই তোমারই দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।"

মুরারি গুপুও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, "প্রভূ আমার যা কিছু আচার-আচরণ, সবই তো তোমারই প্রভাবে, তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম ভূমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে।"

"ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথা বাক্যব্যয় করে কাজ নেই। আগামী কালই সব কিছু ভোমার ভেতর হয়তো স্কুরিত হবে, প্রকৃত তত্ত্ব হবে ভোমার বোধগম্য।"

সেদিনকার সভা ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিভের মর্ম্ম বৃঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে, কোন্ তত্ত্ব তিনি ক্ষ্রিত করিবেন কে জানে ?

সেই রাত্রিতে মুরারি গুপু এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌর ও নিতাই হুই প্রভু দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। গৌরস্থন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার উপলব্ধিতে আনিয়া দিলেন—নিত্যানন্দ শুধু তাঁহার দ্বিভীয় বিগ্রহই নয়, তাঁহার ক্ষ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি জানায়।

অক্টুইকঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রভুর স্হের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই প্রীপাদ নিত্যানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণধূলি।

কৌতুকী প্রভ্ ভক্তদের সমক্ষে স্বধৃত নিত্যানন্দের মহিমা প্রচারের জন্ম ব্যগ্র। স্মিভহাস্থে তিনি কহেন, "মুরারি, তোমার প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্ম রকম দেখছি।"

"প্রভু, সবই ভোমার লীলা। তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, সেই সমুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হ'লো। তুমি স্বপ্নে আবিভূতি হয়ে যে দেখিয়ে দিলে– নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ।

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সম্নেহে গৌরাঙ্গ কহেন, 'মুরারি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকার তুমি পেয়েছ।"

প্রভুর কর্মলীলার, কুপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ।
অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্ত্তন-ভাগুবে নদীয়া
তখন টলমল। মাছুষের ছারে ছারে ছিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়া
ফিরেন, প্রভুর প্রবর্ত্তিত মগুলীর সংগঠনকে ধারে ধারে পূর্ণায়ত
করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন
লীলার পর্ম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্তার আদেশ
অমান্ত করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্বপ্রথমে ক্রিন-অনুষ্ঠানের
স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বছতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তনও ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পাষণ্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে তখন নিতাস্থ কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে তাহারা স্বাকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবদের করে নানা পাছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করে না।

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, ''শ্রীপাদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা— পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করবো, আর তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু তা সকল হতেঃ

পারছে কই ? হিংসা ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকেরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমার সন্মাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ স্থ একেবারে ত্যাগ না করলে সংসারের জীব আমায় তো প্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, আমার কথারও মূল্য তারা দেবে না।"

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাক্ হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিবা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রভূ ব্ঝিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদের এ পূর্বাভাস নিত্যানন্দের প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সাস্থনার স্থরে, প্রেমপ্রিত কঠে তাঁহাকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, ভেবে ছাখো, সর্বত্যাগী সন্নাদীর কোন শক্র নেই। আমি সেই সন্ন্যাসী হয়ে কেঁদে কেঁদে লোকের ঘারে ঘারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষে করবো। ভাহলে ভো আর তারা নাম প্রচারে বাধা জন্মাতে আসনে নাং কাজেই আমার সন্ন্যাসের কথায় ভূমি এমন ভেঙে পড়ো নাং"

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্ত। একি মহা ছুর্দিবের কথা আজ তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে ? কোন মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন ?

প্রভু এবার তাঁহার শেষ াস্ত্র নজেপ করিলেন, স্বীয় আবির্ভাবের নিগৃত কারণটি জানাইয়া অবপ্তকে কহিলেন—

ইথে তুমি কিছু ছঃখ
না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে
সন্ন্যাস কারণে॥

জগৎ উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি
করিবে আমারে॥

এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্গদ কঠে তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তুমি মনে মনে স্থির করেছ তার অক্সথা করবে এমন শক্তি কার আছে? তোমার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিফুপ্রিয়ার কি মর্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই জীব-উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। সন্মাস নেওয়া যখন স্থির করেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্তু তোমার মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্ততঃ প্রস্তুত হয়ে নিক্।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেম-বন্ধন, স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্নীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত সন্মাসী কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্মাস-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্য। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধৃত নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ।

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর ঐতিচতক্তের প্রেমসিষ্কৃ যেন উত্তাল, হর্বার হইয়া উঠে। মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা। হৃদয়ে তাঁহার নিরম্ভর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রক্ষের অমোঘ আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে ধাবমান হইলেন। চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভূ একবার সাক্ষাং করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, 'শ্রীপাদ, আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শাস্তিপুরে অদৈত আচার্য্যের ভবনে অপেক্ষা করবো। তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। প্রভুর সংবাদের জন্ম সকলেই মহা ব্যপ্র। সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিভাই শচীমাভার চরণ বন্দনা করিছে যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাঁহার পক্ষে আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মন্তা-প্রায়, নিরন্তর তিনি-বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবং কোন আহার্য্যই গ্রহণ করেন নাই। বিরহবিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ মৃতি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্ত্রনা প্রদান করিলেন। ভারপর শচীমাতাকে কহিলেন, "মাগো, ভোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও উপবাসে থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে ব'স, ভোগার প্রস্তুত কর। আমি কুধার্ড, ভোমার হাতের প্রসাদার খেতে আমার বড় অভিলাব হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ্ব ভক্তেরাও ভোমার এখানে প্রসাদ পাবেন।"

নয়নাশ্রু মৃছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে
নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ
না করিয়া পারিলেন না। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ
অলৈতের গৃহে উপনীত হইলেনু। শান্তিপুরে সেদিন আনন্দের
বান ডাকিয়া উঠিল।

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতক্ত এবার পুরীর পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্বদগণ।

নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে স্বর্ণরেখার তটে আসিয়া পৌছিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, আর ভক্তেরা আসিতেছেন কিছুটা পিছনে। এ সময়ে নিত্যানন্দ এক ছংসাহসী কাল করিয়া বসেন। প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদশুটি ঠিকমত হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে এখনই ফিরে আস্ছি।"

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভার, কখনো বা থাকেন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়। প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, চিস্তা করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্ম প্রেমাবতার প্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা কেন ? হঠাৎ কি এক অন্তুত উদ্দীপনা তাঁহার অস্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত দণ্ডটি তিনি থণ্ড থণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া কেলেন, নদীর জলে দেন তাহা বিসর্জন।

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুন্থির! ভাবপ্রমন্ত অনুছায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন? প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি ভগ্ন হইয়াছে দেখিলে যে তিনি তুমূল কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। পণ্ডিত সঙ্কোচে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কার এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই ত্রবস্থা করেছে ?"

নিত্যানন্দ তথনও ভাবে বিভার হইয়া বসিয়া আছেন। গন্তীর স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ কাজ আমারই। যদি ইচ্ছা হয়, ভূমি দণ্ড বিধান কর!"

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভুকে রোষ সম্বরণ করিতে হইল। সর্ব্ব পাশমুক্ত অবধৃতের এ আবার কোন্ বিচিত্র লীলা, কে বলিবে? তাছাড়া, চৈতক্য যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ প্রাভার সম্মান দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙ্গার জন্ম তাঁহাকে ভর্ৎসনা করারই বা উপায় কই ?

প্রভু শুধু কহিলেন, "এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভালই হ'লো। এবার আর কারুর সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক রইলো না। এখন থেকে আমি একলাই পথ চলবো, আর ভোমরা সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও—পৃথকভাবে এসো।"

এ ব্যবস্থাই ভক্তদের আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভুকে আগে যাইতে দিয়া ভক্তেরা তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন।

জলেশ্বর গ্রামে শিবের এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্ত্তমান। এখানে পৌছিয়াই প্রভু নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। কীর্ত্তন ও উদ্দশু নর্ত্তনের ফলে সেখানে লোকের ভীড় জমিয়া যায়।

ইতিমধ্যে অমুসরণকারী পরিকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভক্তপ্রবর মুকুন্দের সুঙ্গলিত কীর্ত্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যে এক আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

শ্রীচৈতত্যের অন্তর পরম প্রদন্ধতায় ভরিয়া উঠে। সন্ন্যাসদশুটি ভাঙ্গার ফলে যা কিছু উত্থার সঞ্চার হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে। এবার নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রেমপ্রিত কঠে অনুযোগ দিলেন—

কোথা তুমি আমারে
করিবে সংবরণ।
যেমতে আমার হয়
সন্মাস রক্ষণ॥
আরো আমা পাগল
করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে
মোর মাথা খাও॥

যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই। সত্য সত্য এই আমি সভাস্থানে কই॥

প্রভুর শ্রীমুখের এ কথা কয়টিতে অবধৃত নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তৈতক্ত একাকী স্বার আগে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন।
জগরাথ মন্দিরে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্বে দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহ
দর্শন মাত্রেই প্রভূ প্রেমোদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন, সর্বেদেহে অন্ত সান্তিক
বিকারের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বল্লকাল মধ্যেই দিব্যকান্তি
দেহখানি সম্বিংহারা হইয়া ধূলায় লুটাইতে থাকে। রাজপণ্ডিত
বাস্থদেব সার্বভৌম এই সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে উপস্থিত। তরুণ
সন্মাসীর অভূত প্রেমবিকার দেখিরা তাঁহার বিশ্বয়ের অবধি রহিল
না। পরিহারীদের সাহায্যে তাঁহাকে তিনি স্বত্বে নিজ্ আলয়ে
নিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ ও অপর সঙ্গীরা পিছনে পড়িয়াছিলেন, এবার প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। চৈতস্থ ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তদের পরিচয় পাইয়া সার্বভোমের আনন্দের অবধি রহিল না। চৈত্র ও নিত্যানন্দ এই উভয়কেই তিনি পরম যত্ত্বে তাঁহার গৃহে আভিথ্য গ্রহণ করাইলেন।

ভাবের মামুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন। কখনো তাঁহার প্রেমাবেশ উদ্ধাম হইয়া উঠে, কখনো বা উদ্ধণ্ড নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও হুবারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া তুলেন। একদিন তো ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগয়াথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের স্বষ্টি করিয়াই বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন সঙ্গীগণ সহ কীর্ত্তন করিভেছেন। অকস্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমন্ত অবধ্তের হুবারে স্বাই ভীত চকিত হইয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রেমে তিনি ছুটিলেন জগয়াধ- বলরাম বিগ্রহন্বয়কে আলিঙ্গন করিতে। মন্দির পরিহারীরা সবাই ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাঁহাকে ঠেকানো গেল না। বেদার উপর আরোহণ করিয়া অবধৃত নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আরু তাঁহার মালাগাছ তুলিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয়ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারীদের জ্বয়ধ্বনিতে জীমন্দির মুখ্রিত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমন্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে। চৈত্তগ্যের প্রধান পার্ষদরূপে সর্বত্র তিনি হন অসামাস্ত মর্য্যাদার অধিকারী।

চৈত্যু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্ষদদের কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। সবাইকে কহিলেন, সেত্বন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহারা সবাই যেন নীলাচলেই অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, "সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি করে হয়? তোমার প্রায়ই কোন বাহাজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জ্বানে? কাউকে তোমায় সঙ্গে নিতেই হবে। দক্ষিণের পথঘাট সব আমার চেনা, সেখানকার তীর্থগুলো আমি পরিক্রেমণ করে বেড়িয়েছি। আমাকেই তোমার সঙ্গে থেতে দাও।"

চৈত্রপ্ত এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাঁহাকে বহুতর কার্য্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ সময়ে মুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের সেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাঁহার মনঃপৃত নয়—

প্রভু কহে আমি নর্ত্তক
ভূমি স্ত্রধার।
থৈছে ভূমি নাচাহ
ভৈছে নর্ত্তন আমার॥

সন্ন্যাস করি আমি
চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া
আইলা অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে
আমার কার্যা ভঙ্গ।

সঙ্গীরূপে অন্ত কোন ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবত তিনি উড়াইয়া দিলেন। এবার নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, "র্বশ কথা, আমরা অস্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে। তুমি সদাই থাকবে প্রেমাবেশে বিভোর, তুই হস্ত থাকবে কীর্ত্তন বা নামজপে ব্যাপৃত, কৌপীন-বহির্কাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব দেখাশুনা করবে ? ভক্তসরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছে ও তাকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অস্ততঃ একে নিতেই হবে।"

নিত্যানন্দের এ অমুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্যা প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "শীপাদ, ডবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।"

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অক্যান্ত স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্যটি কম তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্ত্বের মর্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধর্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে বপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মহাধাম নীলাচলে চৈতক্ষের লীলানাট্যের মঞ্চি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ভারত্বের দূর-দূরান্তে পাদ-পরিক্রেমা করিয়া জিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার ভাঁহার দৃষ্টি পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জ্বনসমাজে ভাগ্রিক প্রভাব বড় প্রবল। নব্যস্থায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর। সাধারণ মান্থবের জীবনে নীতিধর্ম ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাই নিজের এই আবির্ভাবভূমিতে তাঁহার নব-ধর্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন ? সারা গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমৃত উৎসারিত করিতে প্রভূ ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন ? প্রভূ নিজে সন্মাস গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে পুরীধামে বাস করিভেছেন। উচ্চকোটির ভক্ত ও সাধকদের অনেকে তাঁহার পদান্ধ অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন সন্মাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভূর প্রকৃত অনুগামী হইতে হইলে বৃঝি গার্হস্য অবলম্বন না করাই ভাল।

অদৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গোড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর অশ্যতম শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত। গোড়ীয়া ভক্তসমাজ তাঁহার মত মহাপুরুষকে পাইয়া ধ্যা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার নিবার মত বয়স তাঁহার নাই। তাছাড়া, গোড়দেশে জ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাং করিতে হইলে প্রেমঘন মৃত্তি নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন। প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন।

নিতাই প্রভুর অভিনন্তদয় সহকারী। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভুর দিতীয় কলেবর বলিয়া ভাবিয়া নিতে অভ্যন্ত হইয়াছে। নব ভাবের উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈফবসমাজে নৃতন উদ্দীপনা নৃতন রসভরক সৃষ্টি করিছে, তাঁহার মত সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? বলা বাছল্য সিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরী হইল না।

निजाननारक এकिन विद्राम जिल्ला निया किरिज मानिस्मिन, "श्रीभान, जामाद ज्रःरथद जर्वाध निर्मे जामि निक्रम्र्य श्रीष्ट्री। कर्द्रिक, विद्यान मूर्थ, बाक्यन हशान, धनी निद्रम मवाहरक क्लाम जिल्ला নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ করবো। কিন্তু তার তো উপায় দেখছিনে। আমি সন্মাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর রইলো না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অভাজনদের গতি কি হবে ? তাদের উদ্ধার কে করবে ? তুমি নিজেকে এমন করে সম্বরণ করে রাখলে তো চলবে না। গ্রীপাদ, আমার কথা রাখো। তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের উবর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো।"

এ কি নির্মম আদেশ! প্রভুর কথা কয়টি শুনা মাত্র নিত্যানন্দ
মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকস্মিক
বজ্ঞাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির
হইয়াছেন। সন্মাস ও অবধৃত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের
পরম মাধ্র্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু
মহান আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গার্হস্ত্যজীবন যাপন করিতে হইবে ?

একথাও নিতাই ব্ঝিয়া নিয়াছেন, প্রভ্র জীব উদ্ধার ব্রভের তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রভ সাধনের জন্ম যে কোন প্রকার ছংখ-বরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাজ্মখ নন, ইহাও সত্য। প্রভূর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, দ্বার্থহীন। নিতাইর কাছে ইহা যতই অনভিপ্রেভ হোক, তাহা অমান্ত করার প্রশ্ন উঠে না। তাই অবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। সর্বজনবন্দিত অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভূর দেওয়া শৃঙ্গল বন্ধন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই এবার গোড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছেন প্রেমধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল—রামদাস, গদাধরদাস, স্বন্ধরানন্দ, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ নৃতন উদ্দীপনায় উন্মন্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি এসময়ে এক বিশ্বয়কর অর্লোকিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে। ভ্বনমোহন তাঁহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাঁহার নর্ত্তন-কার্ত্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাঁহার নয়নের অশ্রুভ আর অন্তুভ তাঁহার সাত্ত্বিক বিকার। এই অলোকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া ভক্তেরা সাক্ষাংভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টি সম্পাতে ও করম্পর্শে হয় প্রেম প্রমন্ত । সেদিনকার গৌড়ে প্রেমাবভার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগবতী সাধনার এক শতদলরূপে বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর দ্রাস্তের ভক্তদল।

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া
পড়েন পৃথিবীতে॥

এ এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুস্কার ছাড়িয়া নিত্যানন্দ সেদিন সারা গৌড়ে অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গের স্থষ্টি করিলেন।

দেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে রাঘব পশুতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলের ভীড়। অবিরাম ধারায় কীর্ত্তনানন্দ চলিয়াছে। হঠাং তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ভক্তদের আদেশ দেন, এখনি তাঁহাকে সাড়ম্বরে অভিষেক করাইতে হইবে। ভারে ভারে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া নিত্যানন্দের অভিষেক সম্পন্ন হয়। বনমালা গলে, চন্দনচর্চিত দেহে

খটার উপর তিনি উপবিষ্ঠ, আর রাঘব পণ্ডিত তাঁহার শিরে ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের কীর্ত্তন ও উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাঘব পণ্ডিতের গৃহে লীলাকোতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলোকিক কাণ্ড ঘটান বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া সহাস্থে স্মিত হাস্থে কহেন, "পণ্ডিত, শিগ্গীর আমার জন্ম এক ছড়া কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে আমার সব চাইতে প্রিয়।"

রাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসময়ে কদমপুষ্প কোথায় পাইবেন ! জোড়হস্তে বার বার একথা নিবেদন করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, ভাথোনা একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে। থোঁজ নাও। হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও ভো পারে।"

সত্যই তো। রাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণের এক লেবুগাছে গুটিকয়েক কদমফুল ফুটিয়া আছে। বিস্ময় বিমৃঢ় রাঘব কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া মালা গাঁথা শেষ করিলেন, তারপর সর্বসমক্ষে এটি পরাইয়া দিলেন নিভ্যানন্দের গলায়।

সেদিনকার কার্ত্তনে নিত্যানন্দ আরও একটি অলোকিক লীলা বিস্তার করেন বলিয়া শোনা থায়। কীর্ত্তনরত ভক্তদের নাসিকায় হঠাৎ দমনক পুষ্পের তাঁব্র স্থবাস প্রবেশ করিতে থাকে। বিশ্বিত হইয়া সকলেই পরস্পারের মুখের দিকে ভাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ এ রহস্তের মর্ম্ম কহিলেন—

চৈতন্ত গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।
এক রক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক গজে।
চতুদ্দিক পূর্ব হই আছ্য়ে আনন্দে॥

তোমা সবাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈত্সচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হ'উক প্রেমরসে॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সোদন সমবেত ভক্তদের মধ্যে এক অপরাপ দিব্য ভাবের সঞ্চার হয়, কীর্ত্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহার অপরাপ ঐশ্বর্যা প্রকাশের ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলোকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়—

অঞ্চ, কম্প, স্তন্ত, ঘর্ম্ম,
পুলক, হুদ্ধার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন
সিংহসার॥

শ্রী আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।

ভাগবতে কহে যভ

কুষ্ণ অনুরাগ॥

সভার শরীরে পূর্ণ

श्रेल मकल।

হেন নিত্যানন্দস্বরূপের

(अभ-वन्।

যে দিকে দেখেন

- নিত্যানন্দ মহাশয়।

সেই দিকে মহাপ্রেম-

ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥

পানিহাটিতে প্রায় তিন মাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর

নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন। সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতক্তপ্রভু। স্বরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্ত্তন ধরেন—

> ভক্ত গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে ভক্তে গৌরাঙ্গ চাঁদ সে হয় আমার প্রাণ॥

'প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরপ রপ। গুরুগন্তীর তাবের আড়ম্বর নাই, স্ক্ষা তাবের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্ত্তন-নর্ত্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা। আচগুলে তিনি প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহেন, 'ভাই, দয়া করে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাজ ভজ। বিনামূল্যে চিরতরে আমায় কিনে নাও। আমায় তোমাদের দাসানুদাস কর, ভাই।"

দৈবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈক্ত ও আর্তি!
যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন
হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মৃহুর্ত্তে সে
নিজেই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধৃতের প্রেম
যেমন অতি-মান্ত্র্যিক, তাঁহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব।
ভাগীরথীর হুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি
ভাগাইয়া তোলেন।

দিক্বিদিকে সংবাদ রটিয়া যায়, পতিভপাবন রূপে গৌড়দেশে
নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচণ্ডালে নাম-প্রেমস্থা বিভরণ
করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাঁহার
শক্তি, অপরিমেয় তাঁহার জীবপ্রেম, আর প্রভূ চৈতক্তের তিনি দিতীয়
কলেবর। দলে দলে লোক প্রেমধর্শের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে
দর্শনের জন্ম ভীড় জমায়।

প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান—প্রেম-রসেরই তরঙ্গভঙ্গে তিনি সদা টলমল। স্থাপদ্মে তাঁহার নব নব ভাবের দল বিকশিত হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলারঙ্গের।

সর্বত্যাগী এই অবধৃতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্বে অলক্ষারে ভূষিত হইয়া দেশের যত্রত্য ভূরিয়া বেড়াইবেন। এই অভূত ইচ্ছা জাগিয়া উঠার সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরী হইল না। এমনিতেই দেহখানি স্থগোর স্থঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল। কঠে তাঁহার রত্মহার, হস্তে স্থবর্ণ বলয়, অঙ্গুলি কয়টিতে রত্ম খচিত অঙ্গুরীয়—চরণে রমণীয় রৌপা নৃপুর। অঙ্গ চন্দনে চর্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ্ন, আর গলে বিলম্বিত রহিয়াছে মল্লিকা-মালতীর শুল্র স্থগন্ধ মালা। এই দিব্য রূপ, এই মোহন সাজ, আর তাঁহার রত্যের ছাঁদ একবার যে দেখে সে মোহিত হয়! নিত্যানন্দের ভূবনমঙ্গল নামকীর্ত্তন একবার যে শ্রেখণ করে—মন প্রাণ তাঁহার চিরতরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

তাঁহার পারিষদ দলও কম রিক্য়া নন। মনোহর ব্রজ্বাখাল বেশে তাঁহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য তাঁহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিক্ষা, বেত্র ও বংশী নিয়া তাঁহারা শহরে জনপদে সর্বত্র যুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহিন, অলোকিক প্রেম ও শক্তির নানা প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়া সারা গৌড় দেশে তাঁহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া দিলেন।

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্জ পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাং ঘটে। সাক্ষাং মাত্রই ঘটে তাঁহার আত্মসাং। উদ্ধারণ সর্ব্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল ঐশর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিনি হন তাঁহার পার্শ্বচর। সপ্তগ্রামে নিরস্তর অবধৃতের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ও আনন্দলীলা অমুষ্ঠিত হইতে থাকে।

এখানকার বণিকসমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইহারই প্রভাবে গোড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধস্ত হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহারা তখনও জলচল ছিল না। নিত্যানন্দ ইহাদের নৃতন মর্য্যাদা দান করিলেন, নবধর্মের প্রবর্তনে স্থবর্ণ বণিকেরা হইয়া উঠিল তাঁহার পরম সহায়ক।

নাম-প্রেমের ঝন্ধারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া নিতাই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের অবধি রহিল না। সোৎসাহে ছই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে তিনি আলিঙ্গনে করিলেন। ভাবমত্ত ছই মহাপ্রেমিকের ছন্ধারে ও ক্রন্দনে শান্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইল।

বৃদ্ধ আচার্য্য অদৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি উচ্চারিত হইতে শোনা যায়—

ত্মি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি
নিত্যানন্দ নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি
চৈতক্যের গুণগ্রাম॥
সর্বজীব পরিত্রাণ
তুমি মহা সেতৃ।
মহাপ্রলয়েতে তুমি
সত্য-ধর্ম সেতৃ।
তুমি সে বুঝাও
চৈতক্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্ত-রক্ষে
ধর পূর্ণ শক্তি॥
(চিঃ ভাঃ)

নবদ্বীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শনি পান এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর-লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রসের ন্তন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিভের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান। পরম আগ্রহে অবধৃত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নিজে নিদ্ধিঞ্চন বৈঞ্চব হইলে কি হয়, এসময়ে তাঁহার গৃহের উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভ্ষায় থ্ব আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার অলঙ্কার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। অবশ্য এসব কোন কিছুতেই নিত্যানন্দের হুঁস নাই। দিনরাত নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি এমন কোন কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাদপদ হয়। দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে লুকাইয়া থাকে। স্থ্যোগ মত নিত্যানন্দকে মারিয়া ভাঁহার অলঙ্কার ও টাকাকড়ি সে লুট করিবে।

রাত্রি তথনও গভার হয় নাই। ডাকাতেরা ঠিক করিল,
মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু ক্রিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে
কেমন এক অদ্ভূত ঘূমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রহস্তময়
ঘূম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তথন সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে।
তথন তাড়াভাড়ি ভাহারা সরিয়া পড়ে।

দস্যদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা মারাত্মক অন্ত্রশস্ত্র নিয়া সেথানে হানা দিতে আসে। কিন্তু কি বিশায়কর ব্যাপার! বাড়ীর চারিদিকে এবার কাহারা পাহারা দিতে শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ স্ফাম স্থলরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অন্ত্র। এদিনও লুঠনের স্থযোগ হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত। সোর-

গোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাং লোপ পাইয়া বসিয়াছে। ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলার্ষ্টি। অতিকট্টে পথ হাতড়াইয়া কোনমতে ভাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হয়।

এবার দস্থাদের সত্যই ভয় হইয়াছে। নাম কীর্ত্তনে প্রমন্ত এই
নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন। নিশ্চয় তাঁহারই
শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যে
তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যু দলপতি তাঁহার অমুগামীদের সহ
নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, "প্রভু, আমি মহাপাষ্ণত, আপনার
অলহারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলাম।
আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কুপাময়, এ অধমকে
চরণে স্থান দিন।"

দস্য ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধৃত নিত্যানন্দ কহিলেন, "বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো করবো কাকে ? তুমি যে মহা ভাগ্যবান। কৃষ্ণ কুপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্ব্যপ্রকাশ এই তিন দিন এমন করে দেখতে পেয়েছো। এ বস্তু ক'জনের চোখে পড়ে, ভাই ? তুমি এবার লুঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষশুদের ধর্মপথে টেনে নিয়ে এসো।"

আপন গলার মালাটি দম্যদলপতির কঠে পরাইয়া দিয়া দয়াল নিতাই তাঁহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবত রূপে পরিণত হয়, অঞ্জম্প পুলকাদি সাত্তিক বিকার তাঁহার মধ্যে ক্ষুরিত হইতে থাকে।

গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাও শুক্ল করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। স্বর্ণবিণিক্ষেরা গৌড়ীয়া সমাজে তথন অপাংক্তেয় ছিল, তিনি তাঁহাদের কোলে তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইহারই উপর ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার। বৈষ্ণবীয় উদারতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান নিত্যানন্দ, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরও ধর্ম-গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিজ, নিরক্ষর, অস্তাজ হিন্দু তাঁহার কুপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সমকালীন সমাজের অমুদারতা, প্রাণহীন ধর্মাচরণ ও অজ্বন্স বিধিনিষেধের নিগড় ভালিয়া নিতাই আনয়ন করেন নৃতনতর মুক্তির প্রাণপ্রবাহ।

অগণিত লোক তাঁহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ সময়ে তাঁহাকে কম সহা করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাঁহারা নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষ্ণবও তাঁহাকে ভূল বৃঝিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাঁহার রঙ্গীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অক্সের অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে।

প্রভ্র দর্শনের জন্ম নিভাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেধানে উপস্থিত হইরাই তাঁহার বড় নির্কেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, সর্ববিত্যাগী সন্মাসী চৈতন্ম-প্রভূর প্রধান অমুগামী তিনি। কিছ আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চঞ্চলের ম্থায় ব্যবহার তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধৃতর্ত্তি তো অনেক দিন হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভ্যায় সাজিয়া সদাই তিনি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্ম সমাজের ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়।

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে—প্রভু এবার ভাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, ভাঁহার প্রেমধর্ম-প্রচারের পদ্ধতি ও আচার আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহা কে জানে !

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোহঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, একথা প্রভুর কানে পৌছিল। ভক্তবংসল প্রভু তথনি দলবল সহ সেথানে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে কিছু না বলিয়া যুক্তকরে প্রভূ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ভক্তেরা তখন দলে দলে আদিয়া চারিদিকে ভীড় জনাইয়াছে। চৈতক্য দকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিতানন্দের স্তুতি গাহিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অদহনীয় দৃশ্য! নিত্যানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভূর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, "প্রভূ, সম্ম্যাসীর ধর্ম ছাড়িয়ে তুমি আমায় এ কি অবস্থায় রাখলে ? আমি আমার ভাব-শ্রোতে খেচ্ছামতই চলেছি। আমার আচার আচরণ, আমার বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্তোক্তিও করে। আমার প্রকৃত কর্ত্বব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও।"

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কি জান না, তুমি সঙ্কল্ল করে আমায় যা করাও তাই আমি করে থাকি। আর তোমার মত মহামৃত্ত পুরুষের আচরণে আবার নিন্দনীয় কি ধাকতে পারে? তোমার দেহে যে অলঙ্কার শোভা পাছে সে যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক। তুমি আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ করে যাছে। তার তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ, সাধারণ বিধিবিধান তো তোমার জন্ম নয়।"

ত্রিজগতে এই প্রভূ ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই প্রভূর চরণেই যে তিনি তাঁহার সর্বান্ত অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, শাস্ত হইলেন। গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাদেন। গৌড় হইতে নীলাচলে আসিলেই তিনি তাঁহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের মিলনে অপূর্ব্ব আনন্দ তরঙ্গ উথিত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের জন্ম এবার তিনি গৌড়ের স্ক্র্ম আতপ চাল ও রঙ্গীন বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া নিতাই আদেশ দেন, "গদাধর, আজ ভোমার মনোমত করে প্রভুর ভোগ লাগাও।"

গদাধর পরম উৎসাহে উত্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যান। উৎকৃষ্ট ভোগার প্রস্তুত হয় এবং উহা শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন করা হয়।

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'। চৈত্রস্থ প্রভূ হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ক্রস্তে ছুটিয়া গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভূ শিতহাস্থে কহিলেন, "গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো? আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্ম বল নি? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে ভারন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখামতের স্পর্শ রয়েছে এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয়ই রয়েছে।"

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অক্যান্স ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

নিতানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈত্রত তাঁহাকে একদিন নিভূতে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। প্রভূর আয়ত নয়ন ছইটি করুণায় ছলছল, কঠে মিনতির স্থর। মৃহ স্বরে কহেন, "প্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছো? জীব উদ্ধারের জন্ত, সমাজকে ধারণ করে রাখবার জন্ত অবিলম্বে তোমার দারপরিপ্রছ করা প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র করে, তোমার বংশের ধারাকে অবলম্বন করে, গৃহে গৃহে বৈশ্বব জীবন গড়ে উঠ্ক—তোমার প্রচারিত নামগানে স্বাই নৃতন মানুষ হয়ে উঠ্ক। আমি ভোবিবাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্ত জীনে

जीवरनत्र वक्षन श्रीकात्र—- এ यে তোমাকেই করতে হবে। जात्र मित्री नग्न, তুমি আজই গোড়ে চলে যাও।"

নিতাই একথায় ক্ষুন্ন হন। উত্তরে বলেন, "প্রভূ ছলনার তোমার অস্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুনে জালিয়ে মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ। বেশ, আমি তোমার দেওয়া হংধকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য করে আজ বল, তোমার সাক্ষাৎ আমি কখন্ কিভাবে পাবো।"

প্রভুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসির আভা। চৈতক্ষের যিনি অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাঁহার মুখে বহিরঙ্গ দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না—

প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিবা।
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখিতে পাইবা।
ভোমার নর্তনে আর মাতার রন্ধনে।
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে ছইস্থানে॥

🚧 (শনিঃ বংশবিস্তার )

অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমার্ত্তি ও ক্রন্দন। নয়নাশ্রুর ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভূঞ্জনে, আর নিজ নিজ মর্ম্মকথার উদ্ঘাটনে সারারাত্রি অতিযাহিত হয়।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন করেন—উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুত্রন্ধা প্রীব্দগন্নাথ। সেই দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্ত প্রভুর বিরাট ভাবান্তর। ভক্তদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণ বিরহের মহাসাগরে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

সেদিন হইতে প্রভুর

ट्रिल क्लान् मना।

नित्रस्त्र करह कुछ

বিরহের ভাষা॥

চৈতন্ত এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গন্তীরার গর্ভে। আর তাঁহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজ-জীবনের উদার উন্মৃক্ত প্রাঙ্গণে—প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্তের শক্তি যেন অবধৃতের জীবনে নৃতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—নব প্রচারিত প্রেমধর্ম আজ তাঁহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত।

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটিতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন।
চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অস্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক
গাছের নীচে পার্ষদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক
তরুণ আসিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জ্ঞানায়।
সেবকেরা কহেন, "প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জ্ঞানারের পুত্র রঘুনাথ।
আপনার কুপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।"

রঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগাবান্ ভক্ত ইতিপুর্বের শান্তিপুরে চৈতক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভূ ইহাকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবছর্লভ মূর্ত্তি দর্শনের পর হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভূর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায়ই দিন গুণিতেছেন।

দয়াল নিতাইচাঁদের কথা, তাঁহার জীবোদ্ধার লীলার নানা কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতক্তপ্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতেই হইয়াছে। আজ স্থােগ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অস্তর প্রসম্বতায় ভরিয়া উঠে। রঘুনাথ কিন্ত ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়া দৈক্ষভরে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই তাঁহাকে সকলে আকর্ষণ করিয়া আনেন, পদম্বয় করেন তাঁহার নিরে সংস্থাপন। তারপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহেন "হাঁরে চোরা, তুই নিকটে না এসে এভদিন দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিদ্ কেন? আয়, আল আমি তোর দশু

বিধান করবো। আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে ভোজন করিয়ে দে তো।"

এ যে রঘুনাথের পরম সোভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভূ নিতাইর দণ্ডদান নয়, এ তাঁহার বরদান। সমকালীন গোড়ের অক্সতম শ্রেষ্ঠ জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাঁহার অভাব নাই। নির্দেশ দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়া যায়। অবিলয়ে চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণব-সমাজের আনন্দমেলা বিসয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে কেবল দীয়তাং ভূজ্যতা রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ তাঁহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শুনা যায়, মহাবলী নিভাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু চৈতস্তকেও আকর্ষণ করিয়া আনেন—চিড়া, দধি ভাঁহাকে ভোজন করান। কয়েকটি ভাগ্যবান্ ভক্ত সেদিন গৌর ও নিভাই এই ছুই প্রভুব লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্ত হন।

পুলিন ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও কীর্ত্তন। নিত্যানন্দ আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল। মনের আগলটি কোন্ মুহুর্ত্তে খুলিয়া গিয়াছে। রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন আরো একটি অলোকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন।

উদ্ধণ্ড কীর্ত্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে। নিত্যানন্দের আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈত্যু প্রভূব জয় এক আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিশ্বয়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভূ চৈত্যুও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় স্থান্র নীলাচল আর কোথায় পানিহাটি! ভক্তের আকর্ষণ প্রভূকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধরিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। ত্ই প্রভূব ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়া নিয়া রাঘব পণ্ডিত ছক্ত রখুনাথকে অর্পণ করিলেন।

পরদিন গঙ্গাস্বানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথা শুরু করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরবার সাধ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্মের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে।"

"রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদ্পদ হবে কেন ? আরো দৈশ্য, আরো আর্ত্তি নিয়ে এগিয়ে পড়।"

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে রঘুনাথ যে শুনেছেন, নিতাইর কুপা না হলে গৌরকুপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাঁহার কুপার জন্ম সর্বসতা আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

তোমার কুপা বিনা কেহ

চৈতস্ত না পায়।

তুমি কুপা কৈলে তারে

অধমেও পায়॥

অযোগ্য মুঞি নিবেদন

করিতে করো ভয়।

মোরে চৈতস্ত দেহ গোসাঁই

হইয়া সদয়॥

মোর মাথে পদ ধরি

করহ প্রসাদ।

নিবিবেল্ল চৈতস্ত পাই,

কর আশীর্বাদ॥

রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশিস্ প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় পার্ষদদের কহিলেন, "ভক্ত রঘুনাথের বিষয়-বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ভোমরা সকলে আশীর্কাদ কর, প্রাণিভ তৈভন্তপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।" মৃমৃক্ রঘুনাথের গুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অঞ্চ ঝরিতেছে।
নিত্যানন্দ সম্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, "রঘুনাথ, তুমি
যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কুপা করে গোরস্থন্দর নীলাচল
থেকে এলে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের
দিধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পংক্তিতে বসে
প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কুপাপরবশ হয়ে এমন
করে যিনি ছুটে আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন
মোচন করতে পারেন না? ভয় নেই। আমি আশীর্কাদ কচ্ছি,
শীগ্রীরই তুমি চৈতক্যচরণ পাবে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য
গণ্য হবে।"

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের প্ণ্যস্পর্শ পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে। এ সময় হইতে তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্বাটিতে চণ্ডীমগুপে বাস করিতেন, রুফ্টনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন সদা নিবিষ্ট। নিত্যানন্দের কুপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্ সাধক লাভ করেন তুর্লভ চৈতক্সচরণ।

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রখুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নৃতন করিয়া ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে সারা গৌড়দেশের বৈশ্বব সংগঠনও দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। নিত্যানন্দ ও ভক্ত রখুনাথের অমুষ্ঠিত এই চিড়া মহোৎসবের শ্বতি দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈশ্ববদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে উহার শ্বতি মান হয় নাই।

নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অম্বিকা কাল্নায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিশ্ব ও সেবক উদ্ধারণ দন্ত। চৈতক্সদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যাদাস তৎকালীন রাজসরকারের এক বিশিষ্ট কর্মচারী, সজ্জন ও ভক্তিমান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি সে অঞ্চলে যথেষ্ট। বস্থা ও জাহ্নবী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা হুইটি কন্থা রহিয়াছে। উভয়েই স্থলক্ষণা ও রূপবতী।

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই চৈতক্তপ্রভুর ইচ্ছা। তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। স্থ্যদাস পণ্ডিতের গৃহে খাসার পর কলার সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কলা বস্থার পাণিপ্রার্থী হইলেন নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবসমান্তে নিত্যানন্দের তথন অতুল প্রতাপ। চৈতত্ত্বের অভিনন্ত্রদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরপে সর্বত্র তাঁহার অসামান্ত মর্যাদা। সূর্যাদাস পণ্ডিতের কাছে তাঁহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মত্ত নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় হুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অভিক্রম করিবেন ? অবধৃত-জীবনে নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতে কম্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়ম্জনেরাও ইহা অমুমোদন করিতে চাহিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সূর্য্যদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি উপযাচক হয়ে আমার গৃহে কন্যাপ্রার্থী, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ করেছেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর ঘরে আমি কি করে কন্সা সম্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্জনা করুন।"

ভক্তসমাজের যুক্তিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অমুনয় বিনয় কোন কিছুই সেদিন সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিছে পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ এ বিষয়ে তথন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকৈ সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাভীরে চলিয়া যান, এক নিভূত কুটিরে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক বিপদ। বস্থা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে পৌছিল, মুমুর্ রোগিণীকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নাই।

ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, "সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান কর, তাঁর শরণাপন্ন হও। নইলে বস্থাকে বাঁচাবার কোন উপায় আমি দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথা অগ্রাহ্য করায়, তাঁর অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

উপয়ান্তর নাই, সূর্য্যদাস অশ্রু সঞ্জল চোথে কহিলেন, "তবে তাই হোক, অবধূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে, চরণ ধরে তাঁকে নিয়ে এসো। কন্তা যদি তাঁর কুপায় জীবন পায় তবে তাঁর করেই তাকে সমর্পণ করবো।"

গঙ্গাতীরে বটরক্ষের নীচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। সবাই তাঁহার কাছে গিয়া মার্জনা চাহিলেন। মিনতি করিয়া তাঁহাকে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসা হইল।

মুমূর্ বস্থার সম্মৃথে দাঁড়াইয়া অবধৃত নিত্যানন্দ সেদিন যে অলোকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহা বড় বিস্ময়কর। 'অদৈত-প্রকাশ' গ্রান্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ কহিতেছেন—

এই কস্থায় যদি মূঞ জীয়াইতে পারি। তবে মোরে কন্থা দিবা কহ সভ্য করি॥ শুনিয়া পণ্ডিত কহে আর বন্ধুগণ। জীয়াইলে কন্সা দিব.

করিলাম প্ণ॥

তাহা শুনি নিত্যানন্দ

আনন্দিত মনে।

মৃত সঞ্জীবন নাম

**षिमा कात्म** ॥

হরিনামামৃত পিয়া

বস্থা উঠিলা।

অলৌকিক কার্য্যে সবে

বিস্ময় মানিলা॥

বস্থা স্বা হইয়া উঠিলে স্থ্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন ইহার কিছু দিন পরে পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠা ক্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার করে অর্ণণ করেন। চির উদাসীন, সর্ব-পাশমুক্ত অবধৃত চৈতক্স-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্শের প্রধান উদ্যাতা—কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাগুারী। আবার সেই প্রভূরই প্রেরণায় এবার তাঁহাকে হইতে হয় সংসারী।

নিতাই এখন হইতে পত্নীদ্যাসহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রেমের ঠাকুর খ্যামস্থলর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া গাহিস্থার পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন।

তাঁহার প্রথমা পদ্মী বস্থা দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ণব বীরভজের জন্ম হয়। খড়দহের গোস্বামীরা ইহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি। ছিতীয়া পদ্মী জাহ্নবী দেবীর পোয়পুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা জরে প্রেমধর্শের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই গোস্বামীরা বিস্তারিত করিয়া যান।

নিতাই ভাবের মানুষ। ভাবপ্রমন্ত ঝঞ্চার মত কথনো ভিনি সম্পুথের সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া নিয়া যান, কথনো বা অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহস্রধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্ব্বপাশমুক্ত অবধৃতের জীবন আধারে দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা। ভাবের মান্ত্ব্ব, রসের মান্ত্ব্য নিভাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও স্বাভন্ত্র্যবাদী মহাপুরুষরূপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্ সাধকের চোখে এ স্বাভন্ত্র্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত।

নবদীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতক্মের সহপাঠী। প্রভ্র এবং তাঁহার প্রেমধর্মের তিনি থুব অমুরাগী। কিন্তু গৌড়ে আসিয়া নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাঁহার মর্ম্ম তিনি কিছুই বৃকিতে পারেন না। অচ্ছুৎ অস্ত্যজ্ঞের হাতে তোজন, তাহাদের নিয়া নাচানাচি, সর্ব্বোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের উপকরণ ব্যবহার—এসবেরই বা তাৎপর্য্য কি ? সেবার নীলাচলে থাকার সময়, সুযোগ বৃঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতক্মের কাছে এসব কথা পাড়িলেন।

প্রভূ সহাস্তে কহিলেন, "সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সর্ব্ধ দোষগুণের অভীত। ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন—

ন মযোকান্তভক্তানাং

श्वनार्याख्या श्वाः।

সাধুনাং সমচিত্তানাং

व्रकः পরমুপেযুষাম।

— যাঁরা রাগাদি দোষ শৃষ্ঠা, যাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী হ'য়ে প্রকৃতির অতীত হ'য়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন—বিধিনিষেধ-জনিত পুণ্যপাপের সঙ্গে আমার সেই একাস্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই।

সন্দিশ্বচেতা ব্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, "ভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দেও ভেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।" সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কঠে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যের এই ব্যাখ্যা শুনে ব্রাহ্মণটির বিশ্বয় চরমে উঠিল, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন প্রভু বলিয়া চলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ

পরম অধিকারী।

অল্প ভাগো তাঁহাকে

জানিতে না পারি॥

অলোকিক চেষ্টা যেবা

কিছু দেখি তান।

তাহাতেও আদর করিলে

পাই ত্রাণ॥

পতিতের ত্রাণ লাগি

তাঁর অবতার।

তাঁহা হৈতে সৰ্বজীব

পাইবে উদ্ধার॥

তাঁর আচার বিধি-

निरयरथत्र পात्र।

তাঁহারে বৃঝিতে শক্তি

আছয়ে কাহার॥

পরবর্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্তা। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়-সাগর প্রেমে ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। কাহ্নবীর তীরে তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। এই সময়ে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে বসিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিকট নিত্যানন্দভদ্ধ বর্ণনা করেন। পণ্ডিতকে বলেন—

রাঘব তোমারে আমি

নিজ গোপ্য কই।

আমার দ্বিতীয় নাই

निजानम वहे॥

এই নিত্যানন্দ যেই

করায়েন আমারে।

সে-ই করি আমি, এই

বিলল তোমারে॥

আমার সকল কর্ম

নিত্যানন্দ দ্বারে।

এই আমি অকপটে

কহিল তোমারে॥

যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ

ভেদ নাই।

তোমার ঘরেই সব

জানিবা হেথাই॥

প্রভূ চেতন্মের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দতত্ত্বের মধ্বা উন্মুক্ত করেন—গোর ও নিতাইর অভেদত্ব তাঁহার সাধনসত্তায় স্মুরিত হইয়া উঠে।

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাঁহার প্রেম-ভক্তির রসম্রোত তখন দিকে দিকে ঢালিয়া দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন অপূর্ব্ব প্রাণ চাঞ্চল্য, প্রেমার্ত্তি ও উন্মাদনা। আপামর জনসাধারণ দয়াল নিতাইর জীয়নকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিভাইকে কিন্তু বেশী দিন ধরিয়া রাখা যায় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবান্তর তাঁহার জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। কোথায় সে নিভাই যিনি 'মাভা হাতীর' মত নৃত্যের তাগুবে ধরণী কম্পিত করিয়া ভোলেন ? প্রেমে বিগলিত অক্র ধারায় যিনি শত শত পাষ্ঠীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া যান, তিনি আজ্ব ধীরে ধীরে আপন মর্শ্মতলের কোন্ গোপন নীড়ে আঞ্রয় নিতে যাইতেছেন ?

ভক্ত ও পার্ষদদের অন্তরে একস্থ বিষাদের অন্ত নাই। নিত্যা নন্দের

এই অন্তর্ম থীনতায় তাঁহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয়াদের জীবনে আসে চরম মর্মান্তিক আঘাত্র। নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেবিত হয় প্রভূ শ্রীচৈতন্য ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে খাপনাকে আরও সংহত করিয়া নেন। প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উচ্চারিত হয় কেবল কৃষ্ণকথা আর গৌর-গুণগান।

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

কৈতন্ত বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্ত আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্ত ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দ স্থতে॥

চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগন্তীর এবং তুরবগাহ। নয়টি বংসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

১৪৬৪ শকান্দের এক প্রভাত। শ্রামশ্বন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির পর নৃত্য ও কীর্ত্তন অমুষ্ঠিত হইতেছে। অবধৃত নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্ম অদ্বৈত প্রভু সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত। তৃই প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই।

নিতাইও সেদিনকার কীর্ত্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ। এ আবেশ সেদিন আর ভাঙ্গে নাই। স্থমহান জীবনলীলার শেষ অন্ধ সমাপ্ত করিয়া নিত্যানন্দ চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুধু খড়দহে নয়, শুধু গোড়ে নয়, শারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার। ঈশবের প্রেরিত পুরুষরূপে আবিভূতি হন নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রকাশ ঘটে প্রভূ প্রীচৈতন্মের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্মমুখর লীলাচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর হয় অতিক্রান্ত। ঘতটা নিজেকে তিনি উদ্ঘাটিত করেন, অন্তুদ্ঘাটিত থাকে তার চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাঁদান, কাঁদিয়া যান তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম্ম ব্ঝিতে গিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে—

> বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈত্তম দেখান যারে সে দেখিতে পারে॥

## वीत्रिव वजाण्यत

ঘাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্ত্তমানের মহীশ্রে, আবিভূতি হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্মী শৈব-সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরুষ—সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সার্ব্রভৌম ও বৈপ্লবিক ধর্মবোধ।

বসভেশ্বরের বীরশৈববাদ এবং তাঁহার সংগঠিত লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নৃতনতর মহিমা, নৃতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন সাধনা ও ধর্ম-আন্দোলনের ফলে।

১১০৫ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াড়ী নামক স্থানে বসভেশব ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান—'গ্রামনিমণি'। ধনবান্ ও ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বসভের মাতার নাম মাদাসা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের দিনাস্থের কাজ সমাপ্ত হইলেই রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান-জপে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কন্সা আন্ধা নাগামার জন্মের পর কয়েক বংসর গত হইয়াছে, কিন্তু কোন পুত্রসন্তান এযাবং হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার সাঞ্চনয়নে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকৃতি।

> खः— षः भि. वि. तमाहे: वमङ ब्याख विक होहेमम, शृ: ১৬৮; ब्याब. मि. मि काद: मताधाक बन निमादिश्म, शृ: ७; हे, थाइमहेन: काल ब्याख होहेरम बद हेखिया, बमूर ८, शृ: २७১। দেবতা অবশেষে একদিন প্রান্ধ ইইয়া উঠেন। মৃত্-মধ্র কঠের দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে—"স্বতপা মাদামা, এমন করে আর তুমি অশ্রুপাত করো না। তোমার তঃখ-রজনীর অবসান হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার জন্ম। শিব-আরাধনার নৃতন পন্থা সে করবে উদ্ভাবন। শিবভক্ত মানুষের হবে দিক্-দিশারী—হাজার হাজার আর্ভ্র, দীনজনের হবে আ্রান্থ স্বরূপ।"

আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন মাদাস্বা। স্বামীর কাছে সোৎসাহে বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

দম্পতির আশা পূর্ণ হয়, বৎসরাস্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় স্থলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসস্তান।

নন্দীমন্দিরের অধীশবের কুপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখা হয়, বসভেশ্বর।

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান, বিত্ত-বিষয়ও তাঁহার যথেষ্ট। তাই এই পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন তাঁহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আত্মীয়-কুট্মুদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ।

গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশরের প্রাচীন মন্দির। কয়েকদিন
হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমূনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব
সাধক। সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অক্সতম নেতা
বলিয়া লোকে তাঁহাকে যথেষ্ঠ সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক
সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত।
অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন,
শিপ্রভু, আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুড়ল-সঙ্গম ছেড়ে করে এখানে

<sup>&</sup>gt; कानाणी जावात्र 'वनज' नित्वत्र वाहन वृष्टज्ब अस्मिन।

२ निःशिवाख भूवान: जन् १८

এলেন তা তো জানিনে। যদি কুপা করে দর্শন দিয়েছেনই আমার নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্কাদ করে যান।"

"বংস, সেই জন্মেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা। আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নেই। কোথায় তোমার নবজাত পুত্র ?"

শিশুটিকে তথনই মহাপুরুষের সম্মুথে নিয়া আসা হয়। বর্ষীয়ান সাধকের ছই চোথ দিব্য আনন্দে উজ্জ্ব হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কঠে তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটম্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার স্থোত্তমালা।

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়া মহাত্মার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "বংস, তুমি পরম ভাগ্যবান্ তাই এ শিশু তোমার গৃহে আবিভূতি হয়েছে। কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে। দেখবে, উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীর্ত্তিত হবে। বহু সাধকজনের হবে পথ প্রদর্শক। ধ্যান্যোগে এর সংবাদ আমি জেনেছি, তাই ক্রতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে।"

শিশুকে আশীর্কাদ ও গুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে মাদিরাজের ভবন হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণের সম্ভানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রভী হইতে হয়। প্রতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বালকের মেধা ও প্রতিভা অমার্থী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক দে আয়ত্ত করিতে থাকে। অভ্যাসমতো শাল্র অধ্যয়নে বতী থাকিলেও মনে কিন্তু তাহার ভৃতি নাই, প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্ এক অজ্ঞানার আকর্ষণে। এই ক্টিবয়েসেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী বুঁকিয়া পাড়তে চায়।

বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার বাদ্ধণের বাস। বৈদিক যাগযস্থ ও ক্রিয়া-কর্ম্মে ইহারা স্বাই ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু বালক বসভের কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক অন্তুষ্ঠান মাত্র। বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধু সজ্জনদের সান্নিধ্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংগলেশ্বরে গিয়া বাস করিতে হইত। তাই এখানকার প্রভাব ছোটবেলা হইতেই তাঁহার জীবনে বড হইয়া দেখা দেয়।

ইংগলেশবের শিব বিগ্রহ রেবন-সিদ্ধেশবের খ্যাতি বছাদিনের। ই স্থানীয় জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু এটি। একটি প্রাচীন গুহায় এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে দূব-দূরাপ্ত হইতে শত শত নরনারী এই পবিত্র গুহায় আসিয়া সমবেত হয়, রেবন-সিদ্ধেশর মহাদেবের উদ্দেশে জানায় অস্তরের যত কিছু আকৃতি। এই বিগ্রহের কাছে ব্রাহ্মণ শৃদ্ধ, ধনী নির্ধনের কোন ভেদ-বৈষম্য ছিল না। উদার সার্বভৌম শিব সাধনা ছিল এখানকার বিশেষত্ব।

ইংগলেশ্বরের দিব্য মগুপ বা মহামনে-তে জড়ো হইতেন দেশবিদেশের শৈব সাধু-সন্ন্যাসারা, ইহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া তত্ত্ব ও
সাধনের উপদেশ নিয়া গৃহস্থ নরনারীরা উপকৃত হইত। বসভেশবের
মাতৃল বলদেব এবং মাতা মাদাস্বা স্বভাবতঃই ভক্তিভরে এই সব সাধু
সন্ন্যাসীদের সেবা-যত্ন করিতেন, ধক্ত হইতেন তাঁহাদের উপদেশ ও
কুপালাভে। বালক বসভেশবের মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসীর
স্থিতি চিরতরে মুজিত হইয়া যায়। বলা বাছল্য, এই পরিবেশে
তাঁহার জীবনে শিবভক্তির উদয় হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।

বসভেশ্বর তথন অষ্টম বংসরে পদার্পণ করিয়াছে। পিতা মাদিরাজ তাহার উপনয়ন সংস্থারের জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গ্রামের

১ বসভেশরের প্রধাপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাক্ষণ, কাম্যকুল ও সাংখ্যারক গোত্তের অন্তভ্ জ। (সিংগিরাজ প্রাণ—১২ল থও)

२ रुतिरुतः यगज्याक एत्वन वगरन, भृ: ১-১०

স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বাই অগ্রহার – যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের অমুষ্ঠানে তাহারা দক্ষ ও উৎসাহী, আর এদিকে মাদিরাজ্বও সমাজে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাই উপনয়নের অমুষ্ঠানে শান্ত্রীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দ ও সেদিন কম দেখা গেল না।

অতঃপর কয়েক বংসরের মধ্যেই বালক বসভের জীবনে ঘটিয়া যায় চরম ছুর্লৈব। পিতা ও মাতা গৃহের স্বাইকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সঙ্গে বসভ চলিয়া যান তাঁহার মাতৃলালয় ইংগলেশ্বরে। ফলে বসভেশ্বর কিছুদিনের মধ্যেই রেবন-সিদ্ধেশ্বরে স্মাগত সাধকদের প্রভাব গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়েন।

শৈব সাধনার এক নৃতনতব, উদারতর পন্থার দিকে অতঃপর তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

মাতৃল বলদেব রাজসরকারে কাজ করেন। বংসরের বেশীর ভাগ সময় কল্যাণ শহরে (তংকালীন মঙ্গলওয়াড়া) তাঁহাকে বাস করিতে হয়। তাই মাতামহীর অভিভাবকত্বে এবং আদর্যত্বে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন।

নাভামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিকা। স্থানীয় মহামনে বা ধর্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাঁহারা সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন; তাঁহার সেবা-যত্নে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা-ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। রেবন-সিদ্ধেশ্বর এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন

১ গবেষকদের মতে, বারশৈব সম্প্রদায়ের পূর্বস্থীরা রেবন-নিজেশরের প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচার বহিতৃতি শিব-আরাধনার এক নৃতনভর বৈপ্রবিক ধারার প্রবর্তন করেন। উত্তরকালে বসভেশর এই লাক্ষদের গ্রান-ধারণাকেই রুণান্থিত করেন।

সাধু-সন্ন্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতেন। বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল।

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী
দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও
সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে। সেখানকার
সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্মসভায় আসিয়া
জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সহিত বসভও
এই সব সাধ্দের সাদ্ধিয় উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈব
ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই স্বযোগে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের
নিকট হইতে জানিয়া নিতেন।

ইংগলেশ্বরে কয়েক বংসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদ।প্রি করেন যোল বংসরে। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈব ধর্মের, বিশেষতঃ লিঙ্গায়েংদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গর্ভারে প্রবেশ করার জন্ম অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

বালককাল হইতেই ধর্মের আমুষ্ঠানিক দিক্টি তাঁহাকে আরুষ্ট করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা খ্যাতনামা কর্মকাণ্ডী পণ্ডিত। যে কোনো পূঞ্জা-পার্কিণে উৎসবে তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে বহিরঙ্গ অমুষ্ঠানই যেন তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অমুষ্ঠানে আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্মের প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা।

তরুণ বসভেশবের অন্তর এবার বিজ্ঞান ঘোষণা করিয়া বাস।
উপনয়নের সংস্থার তিনি অগ্রাহ্য করেন, আর উপবীত ছিল্ল করিয়া
আসিয়া দাঁড়ান লিঙ্গায়েতী সাধ্-সন্নাসীদের আন্তানায়। এখন
ইইছে সেই পরম শিবেরই আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, যাঁহার
কুপায় পণ্ডিত মূর্থ ও ব্রাহ্মণ অন্তাজের ভেদবৈষ্ম্য পুচিয়া যায়, ধনী

নিধন আচারী অনাচারীর পার্থক্য হয় দুরীভূত। খণ্ড বৃদ্ধির পরপারে যে দেবাদিদেব বিবাজিত, যাঁহার অখণ্ড পবমসতায় বিশ্বস্থির স্থাবর জন্সম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত, সেই পরমপুরুষের কাছেই নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গীত।

অধ্যাত্ম-জীবনের এই বিপ্লব-স্চনায় বসতের সারা অস্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের ভগ্য। সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে যে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

দেবাদিদেব বৃঝি তাঁহার ভক্তের অস্তরের এই আকৃতি শুনিতে পাইলেন। প্রাণের আকাজ্জা মিটানোর জফ্য অচিরে পরম স্থযোগ মিলিয়া গেল। বসভের জোষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাঁহার স্থনামও এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে। মাতামহা ঠিক করিলেন এবার তাঁহার বিবাহ দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমের এক ধনবান্ ও ভক্তিমান্ বংশের ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর হইবার উপযুক্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এবিবাহ সম্বৃত্তিত হইয়া গেল। বসভেরও স্বযোগ আসিল তাঁহার বহু ইপ্লিত ভীর্ষ কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্ম।

মাতামহীকে কহিলেন, "কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপস্বীদের স্থান তো বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের পরম স্বযোগ। ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শাস্ত্রপাঠ করবো, সাধন-ভজনে রভ হবো।"

দিদি নাগলাম্বের তো উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসতের কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌছিয়া একটি বিভাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম-উজ্জীবনের সাধনায়।

কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্ম। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে,— 'কুড়ল-সঙ্গম স্থপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাদ স্থল, আর এখানকার সন্নাসী সাধক বা মহাজনেরা সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাঁহাদের বিভাবত্তার জন্ম। ঈশানীয়-গুরু এই মহান্ বিভাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।'

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া এই উশানীয়-গুরুই গ্রহণ করিলেন তাঁহার শিক্ষাগুকুর স্থান।

বসভের মনেব স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশান্ত্র ও শৈবসাধকদের তথ্য আহরণের দিকে। অল্প দিনের মধ্যে দাসিমায়. রেবনসিদ্ধ, মাদরণ, কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের কথা ও তাঁহাদের তত্ত্ব-উপদেশ তিনি জ্বানিয়া নিলেন। তেষ্ট্রি পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের স্থাদয়ে শিবভক্তির ধারাস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানকার নির্জ্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দর্য্য ও আনন্দময় পরিবেশ স্বতঃই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া জোলে। সব চাইতে বড় কথা, এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের সান্নিধ্য।

প্রতিদিন প্রত্যুষের আগেই বসভ শয্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণা ও মলপ্রভার পুণা সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাঁহার অবগাহন স্নান। তারপর নিজহাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভূ সঙ্গমেশ্বরের মন্দির ছারে। ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমান করিয়া চলে ইষ্টদেবের আরাধনা।

সেদিন পূজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্তর ছইতে বাহিরে আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদুরে দগুায়মান জটাজুটধারী এক শৈব সন্নাসীর উপর। বসভের দিকে সম্রেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি মৃত্ব মৃত্ব হাসিতেছেন।

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে আশীর্কাদ করেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহেন, "বংস, আমি যে তোমারই জন্ম এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে এসে গিয়েছো, ভালই হয়েছে।"

বসভের সারা দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে।
মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার
জন। কিন্তু কে তিনি, কি তাঁহার পরিচয়, তাঁহা বৃঝিয়া উঠিতে
পারিতেছেন না।

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার চিবৃক স্পর্ণ করিয়া কহেন, "বসভ, ভোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি ভোমায় ঘনিষ্ঠভাবে জানি, বংস। কিন্তু ভোমার পক্ষে আমার পবিচয় জানা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের ভক্ত-সাধকেরা স্বাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। ভোমার পিভার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, ভোমাদের গ্রাম বাগওয়াড়ীতেও আমি গিয়েছি।"

"তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভূ?" করজোড়ে বসত নিবেদন করেন।

"না বংস, তুমি তথন সভপ্রস্ত শিশু মাত্র। আমার শ্বৃতি ধরে রাখবার মতো বয়স তথন তোমার কই দু বাগওয়াড়ীর নন্দীমন্দিরে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম—আর তা তোমারই কারণে। প্রভু সঙ্গমেশরের প্রত্যাদেশ পেয়ে ভোমায় আমি দিয়ে-ছিলাম লিঙ্গায়েং শৈবদের প্রথা অমুযায়ী লিঙ্গ-দীক্ষা, ভোমার কঠেছাপন করেছিলাম লিঙ্গ প্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশরের চিহ্নিত ভক্ত ভূমি, তাঁর ইচ্ছা অমুযায়ী অনেক কিছু কান্ধ ভোমায় করতে হবে। পরে ক্ষানতে পারবে সব।"

"প্রভু, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অন্তানিভভাবে ইষ্টরাপে গ্রাহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে। কিন্তু এই ইষ্টের দর্শন কি করে হবে, কি করে তাঁর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককৈ আপনি কুপা করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কুতার্থ করুন।"

"সেইজন্মেই তো এ স্থানে আমার আগমন। বংস, ভোমার আমি নৃতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগৃঢ় সাধনার গভারে প্রবেশ লাভের উপদেশ, কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। এই সঙ্গে ভোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। শৈবধর্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, ভোমার একটা বিধিনিদিপ্ত ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানও ভোমায় আয়ত্ত করতে হবে।"

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে ঐশী কপার দ্বার উন্মোচিত হয় বসভের জাবনে। জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শান্তবিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে।

সহজাত শুভদংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তত্ত্পরি রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা। তাই কয়েক বংসরের মধ্যেই তাঁহার সাধনজীবনে যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ আগম এবং আধুনিক শাস্ত্র ও প্রকরণ গ্রন্থের তথ্ব উদ্ধাটনে।

সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইইভাবনা ও শিবতত্ত্বের একটা নৃতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ত্ব হিসাবে শিব অনাদি ও অনস্থ, অবিনশ্বর। বিশ্ব সৃষ্টির সব কিছু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত-- আবার লয় হয় তাঁহাতেই। চেতন, অচেতন, স্থাবর জঙ্গল সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে ?

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—ভিনি আশুভোষ, পরম কারুণিক। আর্য্য-অনার্য্য, ব্রাক্ষণ-পূজ, পশুভ-মূর্থের ভেদ তাঁহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মডো তাঁহার কপার ধারা সতত সর্বত ঝরিয়া পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট্য— তাঁহার মহা করুণা। তবে এই ককণার ধারাকে সমাজের সর্বব স্তরে কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না ? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা উচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত জলমদের মধ্যে ? কৃত্রিম বর্ণভেদের বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুক্ষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব— আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্ম উন্মুক্ত করা হইবে না ?

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন না. প্রসন্ন মধ্র কঠে তুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া যান।

সেদিন ছজনে এ বিষয়ে খোলাথুলি আলাপ হইল। বসভ সবিনয়ে কহিলেন, "গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলতো।"

"শৈবধর্ম করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম। একদল আচার্য্য ও সাধুমগুলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন করে সীমাবদ্ধ করে রাখা কেন ? বৈদিক অবৈদিক, আর্য্য জাবিড়, ব্রাহ্মণ শৃজ, পণ্ডিত মূর্থ সকলের মধ্যেই শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন ?"

"বেশ ভো. বৎস, এতো অতি উত্তম কথা।"

"প্রভূ, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখন। ধর্ম,
স্থায়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে।
এ সময়ে শৈবধর্মেরই বা কি ছর্দিশা। সাধকেরা নেমে গিয়েছে
গোপন বীভংস পাপাচারের পথে। আজ এ ধর্মের উজ্জীবন চাই।
প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে,
নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব
আশুভোবের প্রসরতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে স্বাই।"

"বসভ, কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক নৃতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বংস, এজন্ম যথেষ্ঠ প্রস্তুতি তো চাই।"

"আদেশ করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ করে শৈব সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সারা দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই মহান্ কর্মো।"

"না বংস, এজন্য তোমার সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে হবে এই নৃতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব।"

"আপনার কথার মর্ম ঠিক বৃঝে উঠতে পারছিনে, প্রভূ। আমায় একটু বৃঝিয়ে বলুন।"

"জানতো কর্ণটো শৈব সাধকদের কথা—'কায়কভে কৈলাস', অর্থাৎ কায়ক বা কর্ম হচ্ছে মানব-জীবনের কৈলাস। এই কায়ক সাধনা ভোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে করে তুলতে হবে কৈলাসস্থরপ। কায়কের মূল কথা, দেহ মনকে ব্যবহারিক কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই বিশাস করতে হবে এশ্বরীয় কর্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্ম-সাধনায় যে ঐকতান বেজে উঠবে, তার ফলে মানবসমাজে নেমে আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক কর্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভক্ত ও শিবযোগী জলমদের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া কর্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া 'এ সাধনা সম্ভব নয়।"

"বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এই সাধন-পথই আমি আজ থেকে বেছে নেবো।"

"তাই নাও বৎস। আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্হস্থাজীবনে প্রবেশ করার জন্ম। অধুর ভবিশ্বতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও ভুক্তি পাবে। শৈবধর্শের নব জাগৃতির জন্ম তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বসভ, মূল কথাটি কোনদিন যেন বিশ্বত হয়ো না, তা হচ্ছে— কায়কভে কৈলাস।"

"কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন কাজ প্রভূ। আপনার আদেশে সঙ্কল্ল আমি গ্রহণ করেছি, কিন্তু এই সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদযাপন করে দেবাদিদেবের পরম পদে আমি পৌছতে পারবো তো।"

"ভয় নেই বসভ, ভোমার দিকে আজ শুধু আমার স্নেইদৃষ্টি রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে ভোমার উপর নিবন্ধ।"

"প্রভূদেবের নাম আমি শুনে আসছি, এথনো তাঁর দর্শন পাবার সোভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জানা নেই।"

"মনে রেখা, প্রভূদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবযোগী বলে তিনি সাধক সমাজে খীকৃত। যোগবিভূতির দিক্ দিয়ে অনেকে তাঁকে তুলনীয় মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে। ধর্ম ও সমাজের হুর্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্মের একটা পুনরুখান তিনি চান। তোমার মতো শক্তিমান্ সাধকের উপর তাঁর দৃষ্টি তাই রয়েছে।"

"তার দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না ?"

"এখনো সময় হয় নি বৎস। যথাসময়ে তুমি তাঁর সান্নিধা ও সহায়তা পাবে।"

শ্বিত হাস্থ্যে বসভকে আশিস্ জানাইয়া জাভবেদমূনি ধীর পদে সেখান হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

কুজল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে, সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে মুপরিচিত হইয়া উঠেন। যে কোন মহামনে-তে বা ধর্মসভায় যান, এই নবীন শিবভজের ব্যক্তিছ ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া ভোলে। তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালো মুক্তিভর্ক স্বাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে।

শুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন ? মঙ্গলওয়াড় চালুকাদের শাসনকর্তা বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটায় কিছুটা অস্থবিধায় পড়িলেন। প্রভু সঙ্গমেশ্বর ঠিক কোথায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যে কোন একটা কাজ তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর রাজকোষাগারে হিসাবরক্ষকের এক শিক্ষানবীণী কাজ তিনি প্রাপ্ত হটলেন।

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম ছইয়েতেই বসভের সমান নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্মচারীরা সবাই বড় অলস প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অজস্র ভুলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাঁহার নজরে পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ। বসভ তখনই সরাসরি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত।

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তো অধ্যক্ষের চক্ষুস্থির। তথনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন।

বসভের প্রতি সম্ভষ্ট হইয়া এবার তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী চাকুরীতে।

তঙ্গণ কর্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের আবধি রহিল না, কহিলেন, "দেখ্ছি, ভোমার পিতা মাদিরাজ আমার জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অক্সত্র কেন থাকবে ? এখন থেকে আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো।"

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সম্মেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার শুণে, উপয়ু পিরি বসভের পদোয়তি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই সুদক্ষ, স্থায়নিষ্ঠ, তরুণ কর্মগ্রীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্ঞানের দৃষ্টি এ

আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দায়িৎপূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত করেন।

কয়েক বংসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বিজ্ঞল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন শৈবসাধক, কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্ঞল শুনিয়াছেন। বসভ ইতিমধ্যে মঙ্গলভয়াড়-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন, একথাও তাঁহার জানা আছে। তাই এই তরুণ ধর্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও তানন্দিত হইলেন।

ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের পর বসভ গুরুর আদেশে বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্সা, পরম ভক্তিমতী, গঙ্গাম্বি পর্ছীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত শরণদের সেবা, তুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন।

গুরু জাতবেদম্নির উপদেশ বসভ মূহুর্ত্তের জগুও বিশ্বত হন
নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে
হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতি বর্ণ
নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে। তাই মঙ্গলভ্রাড়ে থাকিয়া
রাজ্য বিভাগের কার্য্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন,
কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও ডেমনি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার অপরিসীম
ইইনিষ্ঠা ও ধ্যান-ভজনের দিব্য আবেশ।

বিজ্ঞাল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ক । বসভের শৈব দীক্ষা ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাঁহারই ধর্মপথের পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্ঞাল ব্ঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, বেদাচার বহিভূতি, সংস্কারপন্থী, এক নৃতন শৈবধর্ম তিনি স্থাপন করিতে উৎস্ক। বিজ্ঞালের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় জ্ঞাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তক্তণ সাধক কুড়ল-সঙ্গমের

সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমপ্রীভিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাঁহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা কিছুটা সহায়কই হইবে।

ব্যবহারিক কর্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বসভ, তাঁহার নূতন স্থসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন উদ্ধৃদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুড়ল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন।

গুরু জাতবেদম্নির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই স্মিতহাস্থে তিনি কহিলেন, "বংস বসভ, তোমার ভাগ্য আজ্ব বড় স্থপ্রসন্ন। অল্লাম প্রজু এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠিতেই কহিলেন, —তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে। তাই ভাবছি, বড় স্থময়েই তুমি এসে পড়েছো।"

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিভেই বসভকে তিনি প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্কাদ। তারপর স্লিগ্ধ মধুর কঠে কহিলেন, "বসভ, দেখতে পাচ্ছি ভোমার কায়ক-সাধনা ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু বংস, ইষ্টদর্শন না হলে তো ভোমার কায়ক-সাধনা দৃঢ়্ছমিতে স্থাপিত হবে না। কর্মক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার সম্বন্ধ তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে ভো সে সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইষ্টদর্শন লাভ করে ইষ্টের আশীর্কাণী নিয়ে অগ্রসর হও, ভবেই ভো শৈবধর্মের পুনর্গঠনের ব্রত ভোমার সকল হয়ে উঠবে।"

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পান্দ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মন্দিরগৃহ স্নিশ্ধ-শুভ্র জ্যোভিত্তে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইউদেব সঙ্গমেশ্বর আবিভূতি হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। দৈবীকঠের বাণী শুনা গেল, "বংস বসভ, নিবভজ্ঞি ও নিব্বোগের উজ্জীবনের জন্ম, প্রচার ও প্রসারের জন্ম, যে সঙ্কল্ল তুমি করেছো, তা অবশ্য সিদ্ধা হবে। সহস্র সহস্র সাধকজন, শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার জন্ম উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধনা ও সিদ্ধির কল্যাণ-ধারা তুমি বিস্তারিত কবে দাও।"

জ্যোতির্ময় দিব্য মৃত্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গ প্রতীকে মিলাইয়া যায়। সাধক বসভের অস্তরে বার বার অমুরণিত হইতে থাকে দৈবী কঠের মধুর ঝঙ্কাব। ফ্রন্ডপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। যুক্তকরে, কাতর কঠে, অমুনয় করেন, "প্রভূদেব, আপনার রূপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্তু রূপার ধারা একবাব উন্মুক্ত করে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

"বংস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো"—স্থিম-মধুর হাস্তে অল্লাম প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন।

"প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। নিজের সম্বন্ধে আমার মূল্যবোধ রয়েছে, আমার শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। শৈবধর্মের পুনরভূাদয় এক বিরাট কাজ, অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরীয় কাজ। সাক্ষাৎভাবে আপনি আমায় সহায়তা না করলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।"

"বসভ, আমি যাঁকে জীবনভব ধ্যেয়াই সেই ইপ্টের দর্শন ছুমি লাভ করেছো। তাঁর আশীর্কাদও পেয়েছো। শিবের আদিষ্ট কাজে, শিব স্মরণ করে, তুমি অগ্রসর হও। পাপাচার আর কলুষে শৈব-সম্প্রদায় ভরে উঠেছে, এর সংস্কার সাধন কর সর্কাতো। লিজ-দীক্ষার ভেতর দিয়ে সহস্র সহস্র বীর্নেব সাধক সৃষ্টি কর দেশের দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেরা পরিচিত হবে বীর্নেব বা লিঙ্গায়েৎ বলে। আর একাজে আমার সাহায্য অদ্র ভবিষ্যতে, প্রয়োজনমতো, অবশ্রুই তুমি পাবে, বৎস।"

আল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদের পদবন্দনা করিয়া ছাইচিত্তে বসত মঙ্গলতয়াড়ে ফিরিয়া আসেন।

नव क्षित्रभात्र छेषु क इडेग्रा निवधर्णात्र मःकात्र माधरन ७ व्याति

তিনি ব্রতী হন। তারপর অচিরে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তি-ভাগুারী বসভেশ্বর নামে।

বসভেশ্বরের প্রচারিত বীরশৈববাদ এবং তাঁহার জীবন ও সাধন-পদ্বার তাৎপর্য্য বৃঝিতে হইলে কানাড়ার ধর্ম আন্দোলনের পশ্চাৎপর্ট অমুধাবন করা দরকার।

বৌদ্ধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ
মহাবংশে দেখা যায়, মহারাজ অশোক বনবাসী (উত্তর কানাড়া)
এবং মহিষমগুলে (মহীশ্র) ধর্ম প্রচারকদের প্রেরণ করেন। কয়েক
শতক ব্যাপিয়া এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদের প্রতাপ
দেখা যায়, তারপর ক্রেমে ভাহা নিস্তেজ হইয়া আসে। একাদশ
শতকেও বল্লিগাভের বৌদ্ধকেন্দ্রের স্মৃতি জনমানব হইতে একেবারে
মৃছিয়া যায় নাই। কানাড়ায় জৈনধর্মের প্রভাব অতঃপর ধীরে
ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাইকুট ও গঙ্গবংশের রাজারা সোৎসাহে এ ধর্ম্মের
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, তাই অন্তম হইতে দশম শতক অবধি এই
ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদের প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন
ও প্রবণবেলগোলার জৈনমন্দিরগুলি তখনকার জনসমাজে স্থপরিচিত
হইয়া উঠে। চালুক্যরাজের সেনাপতি নাগদেবের ভক্তিমহী পত্নী
সন্তিমবে প্রায় পনের শত জৈনমন্দির স্থাপন করিয়া যান। এজন্ত
জনগণ ভাঁহাকে আখ্যা দেয়—দান-চিন্তামণি।

কানাড়ায় বৈশ্ব ও শৈবের সংখ্যা ও একসময়ে নিতান্ত কম ছিল না। চালুক্য রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টরূপে তাঁহারা বরাহ অবভারের পূজা করিতেন। বাদামীর মনোরম গুহা, মন্দির আজিও এই ইষ্টাপূজার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

মহাত্মা মংস্পেজনাথের যোগ এবং ভদ্তের সাধনাও এক সময়ে মহারাষ্ট্রও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানের মধ্য দিয়া কানাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে। শক্তিমান সাধক ও সৈজদের মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা বিভারিত হয়।

ভারতের শৈবধর্ম অতি প্রাচীন। ঋক্বেদের রুদ্রের উল্লেখ হইতে এই ধর্ম ও উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিক ও মধ্যযুগে এই শান্ত্রান্থণ শৈবধর্মের বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে শৈবসম্প্রদায় কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এক শ্রেণীর সাধকদের মধ্যে মানসিক বিল্রান্তি ও নৈতিক অধংপতনের প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশ শতকের কানাড়ায় ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা পাপাচার ও নৈতিক উচ্চুঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। পাশুপত (লাকুল), কালামুখ, কাপালিক স্বাইর ভিতরেই ছড়াইয়া পড়ে পাপাচার এবং খলন পতনের ক্রটি।

বহুলখ্যাত তরুণ বীরশৈব, বসভেশবের ভাগিনেয় ও হাতে-গড়া সাধক, চন্নবসভেশব সমকালীন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে একটি দোহাতে বলিয়াছেন :

শৈব রয়েছে বিমৃত্ হতবাক্ হয়ে,
পাশুপত খুঁজে পাচ্ছেনা পথের সন্ধান,
কালামুখীর ছই চোখে অন্ধত্বের কালো,
মহাব্রতী ঘুরছে তার ঔদ্ধত্য আর অহংক্ষার নিয়ে!
সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিম্থ,
কৌল হয়েছে উন্মাদ রোগগ্রস্ত,
ভক্তিমার্গে এই ছয় জনার কাকে আনবে টেনে?

দাদশ শতকে শৈবধর্মের পুনকজ্জীবনের জন্ম প্রয়াস পান তিনটি স্থনামখ্যাত সাধক; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহাদের প্রভাব ছিল অসামান্ত। ইহাদের নাম—একান্তদ রামাইয়া, মহামণ্ডলেশ্বর বিরূপরস এবং বীর গাগ্যিদেব। কিন্তু শৈব সাধনা ও সিদ্ধির সহিত্ত সামাজিক উদারতার সমন্বয় সাধনে ইহারা সক্ষম হন নাই। এই সমন্বয়ের জন্মধানি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারিত হয় বীরশৈব বসভেশবের

> एक्रेन नि. वि. दिनाहे: वन छ्वत चाा छ हिन् हे हिन्न

ইষ্টদেব মঙ্গলময় শিবকে বসভ গুরুত্বপায় ও স্বীয় সাধনশক্তি বলে দর্শন করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সর্বব্যাপী চৈতক্তময় পরমসতা। আর অনুভূতি রাজ্যের এই শিখরে উঠিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুর রুপায় অপার করুণায় হইয়াছেন উদ্বেল, শিবতত্বকে জনগণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইয়াছেন বদ্ধপরিকর। শুধু তাহাই নয়, এই করুণা ও জনকল্যাণের সঙ্কল্প নিয়া বসভেশ্বর কানাড়ায় যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্বেজনীন মুক্তির স্কুচনা করেন, ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে আজো ভাহা স্মরণীয় হইয়া আছে।

বসভেশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ইষ্ট সঙ্গমেশ্বর যে বিভূ, ভাঁহার সর্বব্যাপী পরমসন্তায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে ওতপ্রোত, সর্ববিত্য করিয়াছেন মনপ্রাণ দিয়া। একটি বচনে এ পরম অনুভূতির আভাস পাই?:

হে প্রভ্, যেখানেই নয়ন ছটি আমি মেলে দিই, ভোমার মাধ্য্য করি নিরীক্ষণ, অনাদি অনস্ত মহাকাশের যে দিকেই ভাকাই— নয়ন আমার ভরে ওঠে ভোমার রূপে। ভূমিই যে এই বিশ্বস্থারীর নয়নের জ্যোভি, ভূমিই যে এর লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন, ভোমার নিঃসীম হস্ত ছটিই প্রসারিক দিগস্ত জুড়ে, ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব, ভোমারই চরণচিক্ত ছড়ানো দেখি যে দিকে দিকে।

দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত এশর্য্যের প্রশক্তি গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অমুপম বচনে বলিভেছেন:

> এই বিশ্বসৃষ্টির মতোই সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই তুমি উদ্ধায়িত, মহীয়ান—

১ দাস্ স্পেক্ বসভ—অমুবাদ: এ. স্কর্রাজ থিয়োভোর

প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্তর, তোমার রাতৃল চরণ ছটি স্থাপিত রয়েছে পৃথিবীর নিয়তম স্তরে, আর তোমার উজ্জ্বল কিরীট ধক্ ধক্ করে জ্বলছে অবিরত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে।

সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাঁহার মানবংশীতি
—শিবশরণ, শিব-ভক্তদের শ্রীতি। সর্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন নিজ
সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ
উদারবৃদ্ধি ও ভক্ত মামুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে।
বসভের অমুভূতিলক 'বচনে' তাঁহার এই করণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া
উঠিতে দেখি:

করুণার রসধারা আর সঞ্চীবনী শক্তি নেই যাতে—কি করে তা অভিহিত হবে ধর্ম বলে ? করুণার অমৃতধারা পড়বে ঝরে অজ্ঞ ধারায়, আর লক্ষ কোটি মান্থবের জীবনে করুণার রস সতত হবে উৎসারিত ধর্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে— তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার। ওগো, করুণা নেই যেখানে সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম।

ধর্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেশবের এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায়—বসভ পিব সাধনায় সি**দ্ধিলাভ** করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্ন্যাসী ও শান্ত্রকারেরা **ভাঁ**হার প্রাক্তারে পঞ্চমুখ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভু, সাধক সমাজে যিনি প্রভূদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন অকুপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাঁহাকে – ভক্তিভাণ্ডারী।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রথম সারির সচিব। রাজ্যের রাজ্যের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালন-ভার তাঁহারই উপর। বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

শৃদ্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া তুলিয়াছে অনক্সসাধারণ। শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম, দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচনা চলে। আর চলে সাধু-সম্বর্জনা ও সাধু ভোজন—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে সারা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে।

ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্মের কথা, বীরশৈববাদের কথা বলেন—তাহা কিন্তু বেদানুগ শৈবধর্ম নয়। কর্ম্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন। বেদাচার বহিভূতি এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম। বসভেশ্বর ঘোষণা করেন, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, জ্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য না মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্য্যায়ভূক্ত, সমান অধিকারযুক্ত। বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে শরণাগত সন্ম্যাসী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান কর্মব্য এই শিব-শরণদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো এবং ইহাদের সেবা ও ভোজনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা।

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা করেন। তাঁহার স্পষ্ট স্থায়ী ধর্মসভা অমুভব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা ও সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এই মত অমুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনস্ত পরমপুরুষ, বিশ্বজ্ঞাতের শ্রষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সন্তা, শিব হইতে শক্তিকে কোনমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক মহলে বীরশৈববাদকে বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

এই মতের সাধকেরা লিঙ্গ ও অঙ্গ এই তুইটি তত্ত্বের উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ—জীবাত্মা। আসলে এই তুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্ম আমরা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই শিবশক্তির অথও পরমসন্তা উদ্ভাদিত হইয়া উঠে। একের সাথে, অথওের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়— লিঞ্গাঙ্গ সামরস্তা।

এই সামরস্থ সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি স্থারের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা হয় ষট্স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি স্থার মানসক্রিয়ার উপরও বীর-শৈব সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্থা বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বসভেশ্বরের অমুগামী সাধকেরা এগুলিকে বলেন—পঞ্চাচার। কায়ক বা শিবে উৎসর্গীত ব্যবহারিক কর্ম বীরশৈববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভত্ত। কায়কের মূল কথা—প্রভ্যেক মামুষকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম শিবেরই কর্ম্ম, এই সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে 'দাসোহং' মনোভাব। কায়কের উপার্জিত অর্থে শিবভক্তের কিন্তু কোন অধিকার নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম প্রয়েজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ ভাহাকে দান করিতে হইবে। বীরশৈববাদের প্রচারক জন্ম সাধ্রা এই অর্থ ব্যয় করিবেন সমাজের কল্যাণে।

কায়ক বা নিবেদিত কর্ম সম্বন্ধে বসভেশর অত্যন্ত উদারপন্থী। যে কোন বর্ণের লোক স্বেচ্ছামুযায়ী ভাহার বৃত্তি নির্বাচন করিবে, এই বিধি তিনি দিয়াছেন। অমুত্তব মগুপ বা সাধক-সভা বসভেশবের এক বিশিষ্ট অবদান। এই সভায় পণ্ডিত অপণ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অমুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা বেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ।

এই অমুভব মণ্ডপকে শিবামুভব মণ্ডপও বলা হইত। এখানকার আলোচিত তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বসভেশ্বর ও অক্সান্ত সিদ্ধ সাধকদের উপদেশ ও অমুভূতি-জাত তত্ত্ব শ্লোকবদ্ধ হইত 'বচন'-রূপে।' তারপর অগণিত শিবভক্তের জন্ম এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ করা হইত।

সঙ্কলিত বচনগুলিতে বসভেশর শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্ত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে। শাসনকর্ত্তা বিজ্ঞালের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সম্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে, অহতেব মগুপে, দরিত্র অস্পৃশুদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাঁহার বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার্যান্ত্রা নির্বাহের জন্ম তাহা হইতে সামান্ত কিছু রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিব-শরণ ও শিবযোগীদের জন্ম। তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট করে সহস্র সহস্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন।

সেদিন অমুভব মণ্ডপে ভক্ত আর শিব-শরণেরা জড়ো হইয়াছেন।
আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান।
এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন "প্রভূ-প্রভূ বলে আকুল হয়ে কতো
ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একান্ত
আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রভূ হয়েও, তিনি তো সাড়া দিছেন না।
বলে দিন এবার আমি কি করি !"

३ वमराज्यव करमरमारवणन् छन्। च कायक—छि. (क. छावनि।

বসভ অন্তর্গান হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশাসভরা এক 'বচন'—>

> মুখে শুধু প্রভু-প্রভু বললে হবেনা কোন কাল, বিশ্বাদের ভিত্তি যেখানে নেই প্রভু' ডাক যে সেখানে শৃক্তগর্ভ। একবার বিশ্বাদে ভর করে দাঁড়াও, অমনি হাদয় তাঁর যাবে গলে, এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর— এই যে আমি, এই যে আমি, ব'লে

এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, "ইষ্টদেব শিবে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে কি তার হাদয় ভরে ওঠে চিরতরে ?

বসভেশ্বর উত্তর দেন তাঁহার সহা রচিত এক 'বচনের' মধ্য দিয়া, সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণা:

প্রভুর প্রতি সতাকার প্রেম যখন জাগে,
মান্থবের কামনা বাসনা হয় নিক্ষাশিত।
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি
অন্তরে তার থাকেনা ভেদ বৈষম্যের রেখা।
প্রেমের কারবারে যে হয় ধনী,
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অগলীলায়।
পরা শান্তি লাভ করেছে যে সাধক,
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে—
সর্বা অহঙ্কারের গণ্ডী সে করেছে অভিক্রেম,
পরম প্রভু আসন পেতেছেন তাঁর হৃদয়ে।

নব দীক্ষিত অশরিণত সাধকদের উদ্দেশ করিয়া ব একস্থলে বলিতেছেনঃ "তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে

<sup>&</sup>gt; वहनम् वद दन्छन्नाः अञ्चाह—: अन्दिन् व्याप्त व्याप्त व

ভোমারি দেহে মনে। ভাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন পশুর মতো আর্ত্ত চীংকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে স্বরায়িত।"

একটি 'বচনে' এই আর্ত্ত ভঙ্গিটি ভিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈবধর্মেব ভিনটি ভত্ত—পশু, পাপ ও পশুপতির ভত্ত এখানে আভাসিত:

> হতভাগ্য পশু সুমূর্ হয়েছে খাদে পড়ে,
> কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে,
> নিকপায় হয়ে কভই বা ছু ড়বে সে চারটে পা গ নিজের প্রভূকেই ডাকতে হবে তাকে—
> মৃত্যু থেকে উদ্ধাব পাবার আশায়।
> তেমনি করে হে সাধক, হে পশু,
> আর্ত্ত হয়ে ডাকো ভোমার পশুপতিকে,
> বলো—হে প্রভূ, হে কুপাময়,
> টেনে তোল আমায় এই গহরর থেকে,
> পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে
> ভোমার পুণ্যহস্তে করো আমায় উদ্ধার।

সঙ্গমেশবের কুপাই সাধকপ্রর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই কুপাই তাঁহার পর্মাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভূকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন:

তোমার কৃপায় অসম্ভব হযে ওঠে সম্ভব
শুক্ষ শাধায় নামে সবুক্ষের স্নেহ—
কীর্ণপাভায় জাগে নৃতন প্রাণের কোয়ার।
ভোমার কৃপায় উষর ভূমিতে আসে স্নিম্ম সরসভা,
আব প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত।
কৃপা ভোমার এনে দেয় প্রাচুর্য্যের সমারোহ
হে প্রভূ কুড়ল-সঙ্গম দেব।

১১৫০ খুষ্টাব্দের কথা। মঙ্গলতয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্ত্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় তইলো এ সময়ে তুর্বল হস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তাদের আয়তে রাখার শক্তি তাঁহার নাই। শক্রর আক্রমণ ও সামস্তরাজ্ঞদের বিজ্ঞোহের ভয়ে তিনি সদা সম্ভস্ত।

ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসন্ধটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় বংশের সামস্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন তাঁহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অক্সান্ত অমাত্যদের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না।

ইহার ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃত্যলা, প্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান শাসনকর্তা বিজ্জল তখন মঙ্গলওয়াড়-এ বসিয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অস্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্জা। ভাবিতেছেন, হর্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্থালত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহা অধিকার করিবেন না ?

কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্ঞালের জন্ম। ছই-তিন পুরুষ যাবৎ চালুক্যরাজদের সামস্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহারা কাজকর্ম করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে রাজসিংহাসন অধিকারের, কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও যুদ্ধ উপকরণ তাঁহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবৃদ্ধি। রাজনীতিজ্ঞতায় তাঁহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামস্ত মেরুদগুহীন চালুক্যরাজার উপর আহা হারাইয়া বসিয়াছে, বরং তাঁহারা বিজ্ঞালেরই পক্ষপাতী। প্রজ্ঞারাও উন্নততর শাসন ও আইন-শৃত্যলার প্রবর্তনের জন্ধ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বর্ণ সুযোগ বিজ্ঞাল কেন হেলার হারাইবেন ? ইতিহাসের এই সদ্ধিকণে কেন

তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরী করা নয়, রাজদণ্ড তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে।

অচিরে স্থযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলো বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই। অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই বরং তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার।

বিজ্ঞল এবার সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জন্ধ কিছুদিনের মধ্যেই একদল সামস্ত ও শাসনকর্তার সমর্থন নিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

মঙ্গলওয়াড় হইতে অস্থাস্থ সচিব ও উচ্চ রাজকর্মচারীর সঙ্গে বসভেশ্বরকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াই বসভেশ্বরকে নিযুক্ত করেন রাজ্যের কোষাগার-অধ্যক্ষরূপে। ব্যায়-ব্যয়ের সমস্ত কিছু দায়িত্ত তাঁহার উপর অপিত হয়।

উচ্চাকাজ্ঞার তাগিদ ও তাঁহার নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অক্সায়ভাবে জ্ঞার করিয়াই দথল করিয়াছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জ্ঞানেন, স্থায়নীতির দিক দিয়া কাজ্ঞটা ভাল হয় নাই। অমাত্য ও সামস্তের মধ্যে একদল সর্বা-পরায়ণ হইয়াছে, আর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞাগিয়াছে অসস্তোষ। এ সময়ে বসভেশবের মত একজন জনপ্রিয় ধর্মনেতা তাঁহার পাশে থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসভেশবের উপরও আজকাল তিনি তেমন আন্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না।

- ১ বিজাপুর জেলার মৃত্তগী নামক হানে একটি শিলালেখ পাওয়া গিরাছে, তাহাতে বিজ্ঞালের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া ঘার। শিলালেখটি বিজ্ঞালের উভরাধিকারী রাজা রায়মূরারী সোভিদেবের আমলে উৎকীর্ণ হয়। ত্রঃ ডক্টর পি. বি. দেশাই: বসভ জ্যাও হিল টাইম্স, পৃ: ২৯-৩০

বিজ্ঞল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচার-অমুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর তাঁহার তীব্র অমুরাগ। অপর দিকে দেখা যাইতেছে বসভ একজন সংস্কারবাদী বীরশৈব। ব্রাহ্মণ শৃদ্রের তারতমা তিনি মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায় দীক্ষিত মামুষ মাত্রকেই সানন্দেকোল দেন। তাছাড়া, বিজ্ঞালের রাজসিংহাসন দখল করার কাজ-টাকেও বসভেশ্বর তেমন স্কৃক্ষে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। তব্ও সাময়িকভাবে বসভের প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ্ বীরশৈবের নেতৃত্বকে রাজা কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন।

রাজধানী কল্যাণে আসার পর হইতে বসভেশবের মনে কিন্তু শান্তি নাই। কুচক্রী বিজ্ঞাল হঠাৎ নিতান্ত অক্যায়ভাবে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। অথচ তাঁহারই অধীনে বসভেশবকে কাজ করিতে হইবে। নৈতিকভার দিক দিয়া মনে তিনি একটুও সায় পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেরাই বা এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পরিস্থিভিতে কি তাঁহার কর্ত্ব্য, অচিরেই তাহা স্থির কবিতে হইবে। মন তাই বড় চঞ্চল হইয়া

এই সক্টময় সময়ে সেদিন তাঁহার ভবনে আবিভূতি হন মহাসমর্থ শিবযোগী অল্লাম প্রভূ। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া
বসভেশ্বর কহেন, "প্রভূদেব, আপনার আগমনে এ ভবন আল পবিত্র
হয়েছে, আর আমিও অন্তরে পেয়েছি পরম শান্তি। রাজা বিজ্ঞানের
অধীনে কাল্ল করার ইচ্ছা আর আমার নেই। কল্যাণনগর ত্যাগ
করে আর কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি। কিন্তু তাতেও রয়েছে
এক বড় বাধা। শৈবধর্মের উজ্জীবন ও পুনর্গঠনের পবিত্র কালটি
আল্ল এমন একটা স্তরে এসে পৌছেছে যে এ সময়ে এ নগর ছেড়ে
গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হয়ে পড়বে। আমার
বলুন, এ সক্টে কোন্ পথ আমি অবলম্বন করবো।"

"বংস, 'কায়কভে কৈলাস' এই কানাড়ী বাণীর রহস্ত ভূমি কি ভূলে গিয়েছো?" "না, প্রভু। এক মুহুর্ত্তের তরেও তা ভুলি নি।"

"তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ। রাজ্যে, সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে ? নিজের কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান কর, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার কাজ করে যাও।"

"কিন্তু প্রভু, বিশ্বাসহস্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা যেন····৷"

"তেমন ভালো লাগছে না, এই তো ?"

"আছে হা।"

"রাজা বিজ্ঞল কি করেছেন না করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং।
তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো? বিজ্ঞলের ব্যক্তিছের
পরিমণ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী
শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতিশ্বয়। তাঁর সামিধ্যে থাকলে তোমার
মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে?"

"বৃষতে পারছি প্রভু, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা।" "হ্যা, বংস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা। ঘুণ্য পাপীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, ডাই আমি দেখতে চাই।"

"বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনাব এ আদেশ সদাই হবে আমার শিরোধার্য।"

"একটা কথা মনে রেখো, বৎস। বিজ্ঞানের পাপের ভরা পূর্ণ হতে আর দেরী নেই। শিব সম্বরই ভাঁর শাস্তি বিধান করবেন।"

"কিন্তু প্রভূ, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় দেন ভো বলি।"

"বল বসভেশ্বর, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

শিব-ভক্ত শরণদের জন্ম এক বিশাল অমুভব-মগুপের প্রতিষ্ঠা আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়ম্ভা হিসাবে আপনার নাম এর সঙ্গে হোক। এই পবিত্র মগুণে আপনি মাঝে মাঝে উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগৃঢ় সাধনের উপদেশ। এই আমার প্রার্থনা।"

"বংস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম-আন্দোলনকৈ আশীর্কাদ জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো ?"

"প্রভ্, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাই থাক্, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই আমায় জানে। আর আপনার পরিচয়—আপনি মহামুক্ত সিদ্ধ-পুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছা ঢ়া, বিস্ময়কর শক্তি-বিভৃত্তি রয়েছে আপনার করায়ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অমুভব-মগুপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে।"

"বেশ বংস, ভাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো। আমি স্বেচ্ছামত তোমাদের মগুপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, ভোমাদের সমস্থার সমাধানে সাহায্যও করবো।"

বসভেশ্বকে প্রাণভরা আশীর্কাদ জানাইয়া সন্নাম-প্রভূ ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্ঞালের রাজধানী।
এই নগরই এখন হইতে বারশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইরা
দাঁড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাঁহার অহুভব-মন্তপে, হাজার হাজার
শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভাড় করে। আর সমদর্শী
সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইপ্টদেব শিবের প্রতিভূ
বলিয়া, তাঁহাদের ডাকেন—'মহেশ্বর' নামে।

রাজ্যস্ত্রীরূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেডনের সামাশ্য কিছু নিজ পরিবারের জন্ম রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন অভ্যাগত 'মহেশ্বর'দের অশন-বসনের জন্ম। প্রতিদিন শত শত নরনারী পংক্তি ভোজন করে বসভেশ্বরের অঙ্গনে। উৎসবে পার্বেণে যেদিন ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেদিন তো অগণিত ভক্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী ভোজনে বদিয়া যায়। ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বরের অর্থভাণ্ডারও হয় সেদিন সাধারণের জহা উন্মুক্ত।

তাঁহার গৃহের এই অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিক্-বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে।

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনদিনই বসভের উপর ডেমন প্রসন্ধ নন।
তাঁহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট
করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে
কম্পিত। বসভেশবের গৃহের এই জনসংঘট্ট প্রাচীনপন্থী শৈব
আচার্যাদের আর সত্য হইতেছে না। রাজা বিজ্জল তাঁহাদের মতোই
সনাতনী শৈব। এবার তাঁহার দরবাবে মন্ত্রী বসভেশবের নামে এক
অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন
বসভের বিরোধী একদল অমাতা।

সবাই কহিলেন, "মহারাজ, অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ বসভেশবের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন সে খবর আপনি রাখেন না।"

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, "কি তাঁর অপরাধ, লাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা আছে! তবে সব আমায় খুলে বলুন।"

"মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেশবের ভবনে রোজ কয়েক হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায় ? কিন্তু টাকা আসে কোখেকে ? আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে।"

"না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। উচ্ছ্ছেল ধরণের একটা শৈবধর্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো লে করবে না।"

"মুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে। আপনি অবিলয়ে হিসাব পরীকা করুন, ভার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্বয় পেয়ে যাবেন।" রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'বেশ তো, একদল সম্ভ্রান্ত আচার্য্য কথাটা যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না কেন ?'

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্তাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, কোষাগারের নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙ্গার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রীবর, বলুন তো আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত্ পড়ে, তার ব্যয় সঙ্কুলান কি করে হয় ?"

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, বীর শৈবদের কায়ক তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি উপার্জ্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জ্বন্থ রেখে দিয়ে আর সব উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জ্বন্থ। আমার মত এই তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাঁদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তো কথা নয়, মহারাজ।"

রাজা বিজ্ঞান, তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত। অভিযোগকারী পণ্ডিতেরাও অতঃপর কুন্ন মনে ফিরিয়া গেলেন।

বসভেশরের দৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই 'মহেশর'। তাঁহার ভবনের ভ্ত্য ও রক্ষীরা তাঁহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাদী, তাই এই সব ভ্ত্য ও রক্ষীদের তিনি গণা করেন ইষ্টের বিভূতি রূপে। গৃহের একটি ভ্ত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধা না হওয়া অবধি বসভ নিজে কোন আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাঁহার ধর্মান্থশীলনের নিত্যকার রীতি।

একদিন গভীর রাতে বসভেশবের গো-গৃহে চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। ছ্মবভী, স্থপুষ্টা কয়েকটি গাভী নিয়া চোরের। ভাড়াভাড়ি নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে। রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং ভাড়াভাড়ি মনিবকে ভাহারা সংবাদ দেয়।

গো-গৃহে পৌছিয়া বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বংসগুলি করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোন আহার্য্য গ্রহণে তাহাদের রুচি নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মা-হারা হইয়া কিরূপে ইহারা প্রাণে বাঁচিবে ? তুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠে।

ব্যগ্রস্থারে পরিচারকদের কহেন, "এক্ষুনি ভোমরা সবাই চোরদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। ভোমরা ফিরে না আদা অবধি আমার পক্ষে আহার নিজা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকানা পেলে ভক্ষুনি এই বংসগুলোকে ভাদের মায়েদের কাছে পৌছে দাও।"

আদেশমত সন্ধান তথনই শুরু হইয়া যায়। তন্ধরদের ধরিয়া আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, "ভাই, হ্যাবতী গাভী সংগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বন্ধায় থাক। তোমাদের ঘরে দিধি হুগ্ধের সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভূর ইচ্ছা। তোমরা গাভীগুলো রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। আহা! মা-হারা হয়ে কি হুংখে এরা রয়েছে।"

শিবপ্রতিম সাধকের এই অন্তুত আচরণে তক্ষরদের চোখে জল আসিয়া যায়। বসভেশবের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই তাঁহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কুপালু বসভেশব উত্তরকালে ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেডার পদে বসভেশ্বর এখন
সমাসীন। এই সম্প্রদায়ের জন্ম দরকার স্থাসম্বদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের।
সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্য্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপন্থার
সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীর্ণোবদের আচার বিচার ও নৈতিক
জীবনের নিয়ন্ত্রণ—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্মা তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে।

তাঁহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভবমগুপে আগত শিবভক্ত ও সিদ্ধযোগীদের মতবাদ। এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের নৃতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

বসভেশবের ধর্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাঁহার প্রতিভাধর ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন-বসভের জীবনে দেখা দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারক্ষম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের প্রচার ও সংস্কারধর্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি। বসভেশবের ধর্ম-আন্দোলন ইহারা শক্তি সঞ্চার করেন, দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্ব্বোপরি তাঁহার বীর শৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে যোগীপ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে।

বসভেশবের ধর্ম-আন্দোলনে সিদ্ধ নারী-সাধিকাদের অবদান কম
নয়। তাঁহার অমুভবমগুপে ব্রাহ্মণ শৃত্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না,
তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্য্যাদা এবং সমান অধিকার।
ধন্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভেয় এক অবিশ্বরণীয় কীর্তি।
বহুকাল আগে গৌতম বৃদ্ধ তাঁহার মগুলাতে নারী সাধিকাদের
প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাঁহার
শিয়োরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না।
বসভেশবের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্য্যাদা দিতে তিনি
বিন্দুমাত্র কুঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা
এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারেও দেখা গিয়াছে তাঁহার অসামান্ত
নিষ্ঠা ও তৎপরতা।

বীরশৈব সাধিকা লকশা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ।
কল্যাণনগরে সাধক বসভেশরের তথন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপতি।
প্রতিদিন তাঁহার অমুভবমগুপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ
হয়। ধর্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত
নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে।

লকমা ও তাঁহার স্বামী একদিন কোতৃহল ভরে অনুভবমগুপে আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানবজীবন ও ব্যবহারিক কর্মকে ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গার্হস্য জীবনকে পরিণত করা যায়। পুণ্যময় কৈলাসরূপে তাহার ব্যাখান চলিতেছে। বসভের ব্যক্তিত্বে ও আন্তরিকভায় লকমা ও তাঁহার স্বামী হ্ম হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাঁহার চরণতলে, বসভেশবের কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ভ্যাগ তিভিক্ষাময় সাধনা।

লকশার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ততুল ভোজনের জন্ম রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে লকশা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইতেন। পরবর্ত্তী বেলার জন্ম একটি ততুলকণাও তিনি নিজের কৃটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দিতেন না।

বসভেশ্বর নারী-ভক্ত শিশ্বাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অকা মহাদেবী। এই শিশ্বার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ। তা ছাড়া, তাঁহার শিশ্ব ও সহকশ্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ হইতে শুক্র করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

महारमवी ছिल्मन माक्मिगारणात्र अकि त्रांरकात त्रांका को विरुक्त

<sup>&</sup>gt; मदािष्यो शिन्षिः तम् षाा ष्ठिमान इष, मिलिनादीः भाषाित्रांन ष्रम्भ, भवन्यके ष्य भारे स्नात्र।

মহিবী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে আসে অজানা লোকের আহ্বান, শিববিগ্রহের সেবা-পূজার জন্ম অস্তরে জাগে আকুল আগ্রহ। স্বামী কিন্তু দ্রীর ধর্মামুরাগ তেমন স্মৃচক্ষে দেখেন নাই; সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন।

মহাদেবীর তাহাতে জক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাজ্ঞা বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ বাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্ন্যাসার। ইহার কাছে বসভের কথা, কল্যাণের অনুভবমগুপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীত্র আকাজ্ঞা। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে থাকে—"ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোমার চিহ্নিত গুরু, তাঁর কুপা পেলে ভবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সঙ্কল্প।"

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ নগরীর দিকে। প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি জীবনে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

ভাঁহার মতে। রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অভিক্রম করা সহজ্ব কথা নয়। বিল্ল বিপদ, ছঃথ ছর্দ্দশা, দিনের পর দিন এ সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসর্মপণ করিয়া আছেন, ভাঁহারই কুপায় সফল হইল এই অভিযাত্রা। অচিরে বসভেশ্বের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

তীব্র মুমূকা ও আর্ত্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সর্বন্ধ ছাড়িয়াছেন সর্বনিয় পরম শিবকে লাভ করার জন্ম। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্তুতি তাঁহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রভায় ভরা এই নারী সাধিকাকে দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাঁহাকে সেদিন মা বলিয়া ডাকিলেন,

দিলেন তাঁহাকে শৈব যোগের নিগৃঢ় সাধনা। উত্তরকালে এই তরুণী শিস্থার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো।

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বৃঝিলেন, এই নবাগতা শিশ্বার সাধন-জীবনে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব ছই-ই তিনি অরুপণ করে ঢালিয়। দিলেন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে। অল্লকাল মধ্যে অকা মহাদেবী বীরশৈব সাধনার এক স্তম্ভরূপে গণ্য হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা রূপে। শত শত নারী তাঁহার সালিধ্য ও উপদেশ লাভে কুতার্থ হয়।

এই শিক্ষার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর বরাবরই অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মহাদেবী যে উচ্চকোটির সাধিকা তাহা স্বাইকে জানানোর জন্ম সেবার তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন।

অল্লাম প্রভু এ সময়ে কয়দিনের জন্ম কল্যাণে আসিয়াছেন।
অমুভবমণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীর ভাড়ের অন্ত নাই।
বসভেশ্বর দেদিন অক্লা মহাদেবীকে এই বিরাট গুণীজন সমাবেশের
সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দেন। আর অল্লাম প্রভুকে অমুরোধ করেন,
তাঁহার এই নবীনা শিশ্বার সাধনা ও সিদ্ধি কোন্ স্তরে অবস্থিত
ভাহা যেন তিনি নির্ণয় করিয়া দেন।

অল্লাম ও অপরাপর যোগীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া অক্তা মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত করেন। অতঃপর শুধু বীরশৈব মহলেই নয়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন ধর্মমণ্ডলীত এই মহিয়সী নারী সাধিকার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

বসভেশবের কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শৃদ্র, স্ত্রী-পুরুষের যেমন ভেদবৈষম্য নাই। তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদের। অনুভব মগুপের সভায় নিত্য নৃতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেরা আসে। বসভেশব অপার প্রেম ও স্লেহ নিয়া সাহায্য করেন তাঁহাদের আত্মিক জীবন গঠনে। এই সময়ে বেদী হইতে বীরশৈবদের নির্দেশ দিতে গিয়া যে সব বচন তিনি রচনা করেন, উত্তরকালের সাধকদের কাছে ভাহা গণ্য হইয়া রহিয়াছে অমুশ্য সম্পদ রূপে।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎরা কঠে লিঙ্গ-ধারণ করে দীক্ষার দিন হইতে। মন্দির বা বিগ্রহ পূজা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। এই সম্পর্কিত একটি 'বচনে' বীরশৈবদের মতবাদ পরিক্ষুট:

যাদের আছে বিপুল বিত্ত বিভব
হে প্রভু, তারা তৈরী করুক তোমার মন্দির,
কিন্তু আমার মত বিত্তহীন তা করবে কি দিয়ে ?
আমার নিজের চরণ হটিই হচ্ছে স্তন্ত,
তার ওপর স্থাপিত রয়েছে আমার দেহরূপ মন্দির—
আমার শিরোদেশে এই মন্দিরের গম্মুজ।
হে প্রভু, ইট কাঠ দিয়ে গড়া যে মন্দির
ভাতো একদিন ধ্বসে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়;
কিন্তু আমার এই সিদ্ধ কায়া—
চলমান মন্দির রূপে ছড়াবে তোমার দিব্য নাম,
বেঁচে থাকবে, আর অটুট থাকবে দীর্ঘকাল।

বীরশৈবদের সাধনায় কায়কের কথা, ইপ্তদেব শিবের চরণে নিবেদিত কর্মের কথা, রহিয়াছে। কিন্তু কায়াকে ক্লিপ্ত করিয়াযে সাধনা অনুষ্ঠিত হয় তাহার কথা নাই। দেহের উপর নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত কর—ইহাই যে প্রভু সঙ্গমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেশ্বর বলিতেছেন:

প্রকাণ্ড এক উই-এর ঢিবির নীচে
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখ্রা সাপ,
উই ঢিবির ওপরে যদি ক'র লাঠির আঘাত
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত !
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জা মাংসে
যতই চালাও কৃচ্ছ্রু আর নির্যাতন—
হদয়ের যদি না হয় কোন শোধন,
পাপ আর অজ্ঞানতার না হয় মৃত্যু,

তবে মিলবেনা আমার প্রভুর অমুমতি, এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন।

নবীন শিশ্বেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, পিচ্ছিল মনকে নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্টধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা যে এত হঃসাধ্য তা তো জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি বলুন তো।"

এই সব নবীন শিশ্বদের সতর্ক করার জন্ম বসভেশ্বর একটি 'বচনে' বলিতেছেন:

মন বশ করার কথা বল্ছো, হে সাধক,
হিংস্র ক্রুর কেউটে সাপের মত যে এই মন।
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাঁশীর বশ,
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভূলে,
স্থরে স্থরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে,
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সাপুড়ের একটি মুহুর্ত্তের ভূল
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি,
ক্রিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল্ মেরে বসে—
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ।
তাই জ্বানাও তোমার আকুল প্রার্থনা,
বল, হে মোর প্রভু, হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে
সদা সত্তর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে—
মন ভূজ্ক তাকে যেন না করে দংশন।

হর্বল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মামুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনস্ত দেবাদিদেবকে কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাঁহার আত্মিক অভিযাত্রাকে সংশয়াকুল করিয়া ভোলে। এই সব সাধকের জন্ম বসভেশ্বর উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী:

কুদ্র ও বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে কেন শুধু নিজেকে কর হতাশ আর উদ্প্রান্ত ? বিশালকায় হস্তী---বিপুল সামর্থা ভার দেহে, অথচ তাথো. অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্গুল অবলীলায় করছে তার নিয়ম্বণ। আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত। গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত ঐ যে পাহাড়, ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে, তীব্র হ্যতির হ্টায় করছে ঝল্মল. আকারে ক্ষুদ্রভা, না ত্নাতির ঝলক্ --কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ ? দ্রবিস্তারী সূচীভেগ্ন অন্ধকার---ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মহূর্ত্তে হয় দূর, এই মোমের আলো কি তৃচ্ছ হবে কুদ্র বলে ? হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব, কুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার তোমার মত ভূমাকে, বিভূকে ধারণ করে হয় ধ্যা— সে মনকৈ কি কুদ্র বলে করবো হেলা ?

এক সন্ত্রাস্ত শ্রেপ্তার পুত্র বসভেশরের কাছ হইতে নিয়াছেন লিঙ্গ-দীক্ষা। তারপর শুরু করিয়াছেন তাঁহার আত্মিক সাধনা। এই সঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার জন্মও তাঁহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলম্বরও এই মহান কর্মে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাঁহার হইতেছে না। অনুভবমগুপের সম্মেলনে একদিন এই শিখুটি তাঁহার এই সাধনদৈশ্রের কথা নিয়া খেদোক্তি করিসেন। বসভেশর কহিলেন:

হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় ব'সে
চলেছো তুমি রাজার মতো,
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন।
কিন্তু এই রাজকীয় বিলাসিতার ভীড়ে
সভ্যকে জান্বে কি করে বলতো ?
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম—
সে ধর্মের বীজ তো আজও করনি বপন ?
অহমিকার হাতীতে চড়ে ফীত হয়েছো গর্বের,
এই গর্বেই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে।
প্রভূ সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি—
জানতে চেয়েছো নরকের আস্বাদ।

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তথন ভরিয়া গিয়াছে।
সমাজকৈ কলুষমুক্ত করার জন্ম, সংস্কারবাদী নৃতন ধর্ম ও সংস্কৃতি
গঠনের জন্ম বহু তরুণ এসময়ে উদুদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশরের
মূল কথা—আগে নিজেকে কর শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মনকে
কুরাও মুক্তিসান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও
জগতের কল্যাণে। তিনি বলিতেছেন:

কৃটিলভার জটিল ঘৃণ্য জালে
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী—
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও,
চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ?
কিন্তু কে তুমি ? কে দিয়েছে ভোমায় এ কর্তৃত্ব ?
নিজের জটিলভাকে আগে সরল করে নাও,
দেহ আর মনকে শুদ্ধ কর, ঋজু কর—
ভবে ভো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত ।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটভার নেই স্থান,
নিজের জন্ত সবার আগে কর অঞা বিসর্জন,
কৃটিলভা আর মলিনভা দাও ধুয়ে মুছে,

তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি, অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন।

সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন পরা-ভক্তি ও মহা-প্রেমের পরমতর। এই তর্তি বীরশৈব সাধকদের অন্তর পটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন। কহিতেন, "ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই তর্তি বসভের একটি 'বচনে' চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ':

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ৬ঠো তৃমি, গান গাও স্থরে ছন্দে তাল-লয়ে, গ্রন্থপাঠ হয়তো এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য, কিন্তু সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ, যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায় আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে। পেথম ধরে ময়ুরী কত নাচই তো নাচে, বীণার তারে বেদ্ধে ওঠে কত না মধু ঝংকার ভোতার কঠে কতনা শেখানো বুলি করে, কিন্তু তাতে হৃদয়ের পেলব স্পর্শ কোথায় ? প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জালিয়ে যদি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে প্রভু ভোমায় করবেন অঙ্গীকার ?

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও ধর্মজীবনের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার বীরশৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিতা এবং অনুভবমগুপের অধ্যক্ষতাও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম বাড়ার নাই। লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাঁহাকে অনুসরণ

> मिरमक्रिष् (महेः चव वमकः वात्रि

করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাঁহাকে অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বলা বাহুল্য, বসভের এই মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তায় সনাতনী শৈবেরা মোটেই খুসী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ষা দিন দিন আরো বাড়িতেছে। রাজা বিজ্ঞালও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে একাকার করিয়া দিয়া বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, ইহাও রাজার মনঃপুত নয়। এথচ হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করাও সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাঁহাকে দেবভার মতো জ্ঞান করে। তাঁহার বা তাঁহার ধর্মান্দোলনের উপর কোন হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অমুগামীরা সহ্য করিবে না। বিক্ষোভ বা বিজােহ হয়তো শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তোইলােকে সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্যু ও সচিবদের মধ্যে একটা বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্ঞালের অজ্ঞানা নয়। তাই এ সময়ে বসভেশ্বরকে ঘাটানো কুটনীভির দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ভাঁহার অফুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া ভোলাও হইবে এক চরম নির্ব্বদ্ধিতা। তাই বিজ্ঞল এখনই তাঁহাকে আঘাত করিতে ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোন সময়ে এ স্থযোগ হয়তো আসিবে, এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন।

এ সময়ে বদভেশ্বকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফল হয় দুরপ্রসারী।

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অস্তাজ সাধক এক শহরের প্রাস্তে বাস করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অমুভবমগুপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরাও ইহার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, স্বাই তাঁহাকে দেখিতেন সম্মানের চোখে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া

উপস্থিত। একটি কুজ ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং শিব-উপাসনার নানা নিগৃঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা ভো মহা আনন্দিত। সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহের ভিডরে আনা হইল। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ধক্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় নিবেন। নাগিদেব যুক্ত করে কহিলেন, "প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের পায়ের ধূলি পড়লো। আজ এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করা হয়েছে, প্রসাদার নিবেদন করা হয়েছে ইষ্টদেবকে। আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোন আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব। জান ভো, শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে 'জঙ্গম'—মহেশ্বর। শিবের মন্দির, শিবের বিগ্রহ প্রভিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রভিটিত— এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদেশ সাধনার প্রধান অঙ্গ।"

ভক্ত শিশুদের আনন্দের অবধি নাই। বসভকে নিয়া স্বাই পংক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরন আর জয়ধ্বনিভে অস্ত্যজ্ঞ পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে।

বসভেশবের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা রাজা বিজ্ঞালের গুরু আচার্য্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার বিবরণ দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুর্চিগ প্রভৃতি বৈদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তথনি সংবাদ পাঠানো হইল। বসভেশবের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশীল রাজ অমাত্যও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। স্বাই মিলিয়া রাজা বিজ্ঞালের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত।

উত্তেজিত কঠে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজ হাতে রাজ্বণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে উঠেছে। আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষণে তৎপর। কিন্তু এ রাজ্যে ধর্মের 'যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ হবে না।"

"আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় এটা ঘটছে।"

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কঠে কহেন, "মহারাজ, পাপমতি বসভেশ্বর যে ধর্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। এর কোন প্রতিকার কি আপনি করবেন না ?"

"বসভেশ্বর ধর্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এ তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন ?"—গন্তীর কঠে উত্তর দেন রাজা বিজ্জল।

"সে কথা বলার জন্মই তো আমরা এসেছি। শুনুন মহারাজ। বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভবমগুপে অন্তাজ অস্পৃশুদের নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তো করে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের যাত্তর অধর্ম অনাচার সে করে যাচ্ছে।"

"ব্যাপার কি থুলে বলুন, আচার্য্য দেব।"

"মহারাজ, নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃত্য ব্যক্তির ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে। প্রকাশ্তে বছ লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, রাজ্যের রাজা বেদাচার মানেন, জ্লাভিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। কোন্ সাহসে প্রকাশ্তে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার সনাতন শৈব ধর্মকে সে যেমন বৃদ্ধান্ত্র্ছ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান করেছে আপনাকে। না—মহারাজ, এ অক্তায়ের শান্তি আপনাকে

দিতে হবে কঠোরভাবে। নইলে লোকে ব্যবে, আপনি তুর্বল হস্তে শাসন করছেন।"

রাজা বিজ্ঞল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, ভারপর ধীর স্বরে কহিলেন, "আচার্য্যদেব, আপনি ও রাজপণ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন। বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সবাই অভিবিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্মও সদা যত্নবান। ভাই খোলাখুলি ভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই।"

"হাা, তাই করুন মহারাজ, দেটাই তো আমদের কাম্য।"

"তবে শুমুন আপনারা। বসভেশ্বরের কোন কথাই আমার অজ্ঞানা নাই। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাঁকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি শুনেছি।"

"তবে সত্তর তার দণ্ডবিধান করুন।"

"হ্যা, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, এখনই নয়।"

"সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশবের চেয়ে শক্তিমান নন ? এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি তাপনার হাতে নেই ? পাপাচার আর অস্তায়ের সব কথা জেনেও আপনি চুপ হয়ে তা সহ্য করবেন।"— নারায়ণ ভট্ট ক্ষুদ্ধ কঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন।

"তবে শুমুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। এ কয় বংসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি অজ্যে করে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলে। তা ভালো ভাবেই জানে। বসভেশ্বরকে সমূচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।"

"তবে "

"সেই কথাই তো আমি বৃঝিয়ে বলছি। বসভেশর শুধু আমার একজন স্থদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সারা দাক্ষিণাত্যের, অক্সভম প্রধান ধর্মনেতা। ধীরে ধীরে সে অভি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মান্তব আজ্ঞ ভাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তার জন্ম যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। বসভেশ্বরকে কঠোর দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্যোহের আশঙ্কা রয়েছে।"

"তবে কি তাঁকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলবে ?"—হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য্য।

"আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশরের প্রভাব প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তাঁর দণ্ড বিধান করে জটিলতার স্বষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা জানেন, চালুক্য-রাজ তোইলো-তৃতীয়ের হর্বল শাসনে সারা দেশ থণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহাসন ভোগ করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্ম।"

"মহারাজ, তা তো বটেই"—পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের স্থুরে বলিয়া উঠেন।

শক্তিন্ত এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার করে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তারা ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজ্যত্বে অবসান ঘটানোর জন্তা। ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তার বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। বসভেশ্বরকে আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো। অস্পৃশুদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে সে ঢলাঢলি করছে সেজ্যু কঠোর ভাষায় তাকে তিরন্ধার করবো। সতর্ক করে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপদ্বী বীরশৈবেরা না করে। অস্তথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।"

আচার্য্য ও তাঁহার দলবল ধীরে ধীরে নিজ্ঞান্ত হইলেন। কিছু পরেই বসভেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্ঞান তাঁহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দুরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অম্পৃষ্য।

এবার রাজা বিরক্তি ও উত্মার সঙ্গে প্রশা করেন, "বসভ, এ

ভোমার কি ছর্মতি, বলতো ? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার চণ্ডালদের
নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো। কিন্তু অম্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে
তুমি পংক্তি ভোজন করলে কোন্ সাহসে! এতে যে আমাদের
বর্ণাশ্রম ধর্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে হুনীভিপরায়ণ,
স্বেচ্ছাচারী। রাজ শাসনের ভয় যাবে ভেঙে। ভোমার এ অপরাধ
অমার্জনীয়। ভাছাড়া, অম্পৃশ্যের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো,
তাই ভোমাকেই আমি গণ্য করছি অম্পৃশ্য বলে। রাজা ও তাঁর
মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই সৃষ্টি করলে, বসভ, ভোমার
হঠকারিতা দিয়ে।"

বসভেশ্বর এবার শাস্ত স্বরে উত্তর দেন, "মহারাজ, আমার ধর্মীয় মতবাদ তো মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার-ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজা ও ধর্মের বিরোধিতা করা তো দ্রের কথা তাঁদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে শিব-সন্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে। ব্রাহ্মণ শৃদ্ধ সবাই মিলে হবে একটি একারবর্তী পরিবার, পাপ-তাপে ভরা এই পৃথিবীকে করে তুলবে কৈলাস ধাম। এটা আমার নবতর শৈব ধর্মের মূল কথা। এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর অকল্যাণের প্রয়াসও নেই।"

"না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় বিজ্ঞান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্মে গণ-বিজ্ঞোহের বীজ নিহিত রয়েছে। বেদধর্ম ও বেদাচার ধ্বংস করার কু-অভিসন্ধি নিয়েই তুমি কাজ করছো, অন্তাজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছো।"

"এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ?"

"হাঁ।, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু ভোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। যাক্, আর যা-ই করো, প্রকাশ্রে অস্তাজদের সঙ্গে বসে তুমি বা ভোমার দলের লোকেরা যেন কখনো ভোজন ক'রো না সমাজের বকে স্বেচ্ছাচার ও বিজ্ঞান্তের স্পচনা ক'রো না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জ্জনা করলাম। কিন্তু ভোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে তার আমি চরম চণ্ড বিধান করবো।"

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদায় দিলেন। সেই দিন হইতে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক বিরোধের প্রাচীর।

কয়েক মাস পরের কথা। রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে এক বৃহত্তর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে।

হরলয় নামক এক অন্তাজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক ব্রাহ্মণের কন্থার বিবাহ সেদিন অন্তুষ্ঠিত হয়। উভ্যেই বীরশৈব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায় সনাতনী আচার্য্যেরা গর্জিয়া উঠেন। একে অস্পৃত্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তত্পিরি ব্রাহ্মণের কন্থা যাইতেছে অস্পৃত্যের ঘরে। এ যে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্র কথনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজ্যা বিজ্ঞানের দরবারে অভিযোগ পেশ করিলেন।

হরলয় ও মধুবায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল। বিজ্ঞল উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ছাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র বিধানের বিরোধী। সরকারী আইন এটা কখনো সমর্থন করবে না। এজন্ম গুরুতর কারাদণ্ড ভোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও ভো এ বিবাহ এখনই নাকচ করে দাও।"

অভিযুক্তেরা একটণ ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন করে, "মহারাজ, আমাদের বারশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর কিছু হানি হয় নি। কারুর কিছু বলারও নেই।"

"তবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো না"—বিজ্ঞল ত্যোধে ফাটিয়া পড়েন।

"মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমরা করিনে। মাথার

ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোথের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর। এই তুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে।"

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্ঞালের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে।

দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "এরা রাজদোহী, সমাজদোহী। চরমদগুই

এদের প্রাপ্য। ছষ্টদের চোথ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের
লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্দগু
পেতে হয়।"

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মর্মান্তিক স্তর্নতা নামিয়া আসে রাজধানীর জন-জীবনে।

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে। সাধন কুটরে একাস্তে গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আর্ত্তি জাগিয়া উঠে সারা অস্তরে। যুক্ত করে নিবেদন করেন, "হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙ্গমেশ্বর, সারা জাবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে। সাধন ভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি ভোমারই সমর্থন ও প্রেরণা। আজু আমায় বলে দাও, অভঃপর কি আমার কর্ত্তিবা।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মন্থ ইইয়া বসভেশ্বর গভার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গনেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব। প্রশাস্ত কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস বসভেশ্বর, কায়কের সাধনা তোমার শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে ভোমার সাধনার বাতি জালিয়ে দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা। শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্চিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে। ভোমার ঈশ্বর-নিদ্ধির কাজ তুমি সমাপন করেছো। এবার এসে পড়ো ভোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল-সঙ্গমে। সেখানে ভোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে।"

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরী হইল না। রাজা বিজ্ঞালের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন।

যোগীবর অল্লাম-প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। তাড়াতাড়ি সেখানে এক পত্র পাঠাইয়া বসত সঙ্গমেশ্বের নির্দেশ তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা।

ভক্তেরা কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো আপনার? কি করেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন।"

প্রশাস্ত কঠে বসভেশ্বর বলেন, "শিবময় ধর্মজীবন, আর শিবের
মতন ত্যাগপৃত তপস্থা নিয়ে দিন যাপন কর। অমুভব-মণ্ডপ আর
বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ববিৎ চালিয়ে যাও তোমরা। ভুলবে না,
তোমরা সবাই শিবভক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম
লক্ষ্য। প্রভু সঙ্গনেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তাঁর পুণ্যধামেই
আমি এবার যাচ্ছি। তাঁর প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম,
তোমাদের সেবা যথাসাধ্য করেছি। এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি
কুড়ল-সঙ্গমে।"

সহস্র সহস্র মানুষের আর্ত্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বসভেশ্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে।

সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পেঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা। এবার শুধু প্রভু আর তাঁহার প্রিয়ত্তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ-মিলন।

প্রভুর চরণকমল খ্যানেই বাকিটা দিন বসভেশ্বর অভিবাহিত করিবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন চলিবে তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন সাঞ্জনয়নে নিবেদন করিলেন:

তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি, হে প্রভূ, চেয়ে ছাখো, তাইতো জিহ্বা আমার তোমার নামের স্থায় হয়েছে মিঠে, তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায় প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল। তোমার নিরন্ধ ভাবনা আর অম্থ্যানে আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে, তোমার স্তুতিগানের পবিত্র ঝঙ্কারে আমার এ প্রবণ হুটি সদাই রয়েছে ভরপুর।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অমুভূতি রহিয়াছে, তাহা বসভেশরের এ সময়কার একটি বচনে পরিক্ষৃট। তাঁহার মতে—সাধক দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভূ লীলাভরে এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির বর্ণনা দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন:

দয়াল প্রাক্ত, আমার এই দেহকে
কর ভোমার বীণা যন্তের দেহ।
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্রে,
সায়ু-শিরাগুলোর হোক রূপান্তর
সেই বীণার মধু-নিঃয়ুন্দী তারে,
আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্
বীণার তার-জড়াবার কান,
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর!
আমার এ দেহবীণার তারে তারে
কর আঘাত, আর বাজাও ভোমার দিব্য স্কর।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক ছঃসংবাদে কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়, বিরোধীদের আকস্মিক আক্রমণে রাজা বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আভতায়ীরা বীরশৈব দলেরই অন্তর্ভু ক্ত চরমপন্থীদল।

হরপয় ও মধ্বায়ের চক্ উৎপাটন করার পর বিজ্ঞালের বিরুদ্ধে জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেশবের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শাস্ত থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্য্যের সমৃচিত দশু বিধান করিতে উগ্রত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। সহকারীদ্বয় মোল্ল ও বোময়কে নিয়া রাজা বিজ্ঞালের নিধনের জগ্র

তিনি এক গোণন চক্রাস্ত গড়িয়া তোলেন। তারপর স্থযোগ ব্ঝিয়া হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাঁহারা হত্যা করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমনঅতিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ।

কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তেরা বসভেশ্বরকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ।

ধ্যানাবিষ্ট বদভেশ্বর শুধু কহিলেন, "বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তাই বৃঝি তাকে বিদায় নিতে হলো। তবে জগদেব ভুল করেছে, নিজ হাতে নিধনের অন্ত তুলে না নিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত ছিল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র।"

শুক্ত জাতবেদমুনি বহুদিন যাবং গত হইয়াছেন। কিন্তু কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্মাসীর সমাবেশ পূর্ববংই রহিয়াছে। বসভেশ্বর কিন্তু আজকাল কাহারও সঙ্গে ইপ্তগোষ্ঠী করেন না, আপন মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যান জপে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন।

এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপূর্ণতার পথে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে। দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রভুর প্রেমে, আর অবদানে। এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন ?:

হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার
ভরে তুলবো তোমার নামের স্থায়,
নয়ন ছটি জুড়ে উঠবে ফুটে
ভোমার নয়নাভিরাম রূপ।
ভোমার রম্য স্থৃতিতে পূর্ণ হবে আমার অস্তর,

**5न्म् व्यव वम् उन्न वस्योग: (मन्क्म् व्याध वः वि** 

শ্রবণ ছটি উঠবে ভরে ভোমার যশোগালে, হে কুড়ল-সঙ্গম দেব, ভোমার চরণকমল ছটি ছুঁয়ে সার্থক করে তুলবো আমার এ জীবন।

সাধনার চরম স্তরে পৌছিয়াছেন বসভেশ্বর। ধ্যান দৃষ্টিতে সদাই হইতেছে অপরূপ দর্শন। পরম শিব আর তাঁহার অনাগ্রন্থ সৃষ্টি তুইই হইয়া গিয়াছে একাকার। বসভের মুখনিঃস্ত একটি বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত:

যে দিকেই করি নয়নপাত, হে প্রভু,
নিরস্তর হয় শুধু তোমারই দর্শন।
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিলসিত রয়েছে তোমারি অপরূপ রূপে—
ভূমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়ত নয়ন,
বিকচ কমল সদৃশ আনন তূমিই,
স্বন্ধ, হস্ত ও চরণদ্বয় তাও যে প্রভু তূমি,
বিশ্ব নিয়ন্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর,
কোটি কোটি নক্ষত্রে থচিত তোমার এই মহাকাশ—
তোমার এই বিরাম বিহীন স্থমহান স্প্রতি—
তোমারই মত অনাদি আর অনন্ত,
তোমারই মত অপরূপ মহিমায় তারা সম্জ্বল।

সাধনার এই পরম অবস্থার পর দেহবোধ তাঁহার বিলুপ্ত হয়, ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরও প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্বরের দেহ মন আত্মাকে করেন আত্মসাং।

১১৬৭ খৃষ্টাব্দের বসভের মহাপ্রয়াণের এই মর্মান্তিক দিনটি বীরশৈব সাধকেরা কোন দিন বিশ্বত হইতে পারিবে না।

## लोष्ट्रे तर्वाजाज

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত। এই নৃতন অবাঙ্গালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়া দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে। আজ্ব ঠাকুর তাই স্থির করিয়াছেন, লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে ছাড়িবেন।

ঠাকুর যতবার পড়ান 'ক', ছাত্র ততবার বলে 'কা'। পশ্চিমদেশীয় ভক্তের জিহ্বায় সহজে অকারাস্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহা সমস্তায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন "শালা, 'ক'কে যদি 'কা' বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি ?" বহু চেষ্টার পর রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষাস্ত হইলেন। বলিলেন, "যা শালা, তোর পড়েই আর কাজ নেই!"

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ত্ব শিষ্মের আধারে ঠাকুর অকৃপণ করে কৃপার ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধন-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—পবিত্রতা, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা। তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবং-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন; উত্তরকালে লাটু মহারাজের অলোকসামাক্ত অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অমুক্ততি।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাট্ ভারপর পরমানন্দে গঙ্গাভীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু করিলেন, 'মহুয়ারে—সীভারাম ভজন করলিছিয়ে।'

श्विटशस्त्र ठोक्त पृत रहेट हेश श्विटिए इन। नार्टिक छाकिया विनित, "६८त, छात्र ६८७३ हर्ष।" मिछारे ইহাডেই छारात्र হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অস্তরালে থাকিয়া বৈরাগ্যবান্ স্বভাবসরল লাটু সদ্গুরুর নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই পথেই তাঁহার ভাগবত শীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় রামকৃষ্ণের আনন্দ-কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু মহারাজ ফুটিয়া উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্থারী পুষ্পরূপে।

লাটু মহারাজ তাঁহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই ভক্তদের কাছে বলতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্তু লাটু মহারাজকেই শ্বরণ করাইয়া দেয়।

রামচন্দ্রের সভায় সর্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হন্তুমান যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হন্তুমানকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হন্তুমান উহা প্রথমে নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর প্রভ্যেকটি মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বৃঝি আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাহার পর ঐ মালা ছু ড়িয়া ফেলেন ভূতলে।

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপনান! লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্মবাণ উন্নত করিয়াছেন, এমন সময় জ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, "আসল কথাটা কি জানো, মুক্তামালাতে 'রামনাম' কোথাও ক্ষোদিত নেই, ভাই পরমঙ্জ হনুমানের কাছে এটা মূল্যহীন, পরিত্যজ্য।

গুরু রামকুষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজেরও ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্গুরু রামকুষ্ণের ক্ষিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন।

লাটু মহারাজের গুরুভাইরা বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় থেমন রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জ্বল রত্ন, রামক্ষের লীলায় লাটু মহারাজও তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বৃঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি-মন্দিরে হম্মানজীর প্রস্তরমৃত্তি বিরাজ করিতেছে এই নৈষ্ঠিক ভক্তের প্রেম-ভক্তির স্মারকরূপে।

লাটু মহারাজের গুরুত্বপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় ভাঁহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মস্তব্যের মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।" সদ্গুরুর অমুসরণে, নিরস্তর অমুধ্যানে, লাটু মহারাজের অস্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকুফেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্য দেখিয়া একবার বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ-মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবৃত্তিত সজ্বে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুজাতাদের সনির্বন্ধ অমুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ী, বাগান, প্রশ্বর্য এ সব কি বাবা ? এ সবের মধ্যে হামি থাক্বে না।"

তবুও মঠের বাহিরে, একান্ডচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটু মহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্ম, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।'

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটু মহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছসিত, সবাইকেই তাঁহার আশীর্কাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেদাগ্সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশবে একদিন সমাধির পরে অর্জবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন ভোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরোবে।" এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটু মহারাজ্ব প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকুষ্ণের এক অসামাশ্য সৃষ্টিরূপে।

লাটু মহারাজের বাল্যকালের নাম রাখহুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক ক্ষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া-ছাগল চরানো অর্জনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অস্ততম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কভার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটাম্টিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাক্ষে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে
পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক
শিক্ষা লাভেরও কোন সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক ত্রবস্থায়
পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে
রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পরিচারক হিসাবে
রাখতুরাম কাল্ল করিতে থাকে। বাড়ীর সকলে আদর করিয়া
তাহাকে ডাকিত লালটু নামে। তেজ্বর্যা, সং ও ঈ্থরভক্ত এই নৃতন
ভ্ত্যটিকে রাম দত্ত ও তাঁহার পরিবারের স্বাই মেহ করিতেন।
অকপট ও উচিত্বক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্থার স্পষ্টি
করিয়া বসিত, রাম দত্ত সম্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেপ্তা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অহুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লালটু গুম্রিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহৈতুক কান্নায় হুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধৃত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়, আর লালটুর অন্তরের গভীরে রহস্থময় শিহরণ জাগে, নৃতন জীবনোমেষের ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে।

রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার কানে পোঁছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ—'যে সদা ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত।'

প্রভু রামকৃষ্ণের কথা গুলি লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই অজানা পরম বস্তুর জন্ম বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কেনই বা সে ফুলাইয়া কাঁদে আর চন্দুর জল ফেলে বাড়ীর কেহ সে রহস্থের সমাধান করিতে পারে না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বংসর। একদিন মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামক্ষের দর্শন লাভ করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে সসক্ষোচে দাড়াইয়া থাকে।

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, "ছাখো, যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জ্বমে জ্বমে জ্ঞানতৈত্ত হয়েই রয়েছে। ভারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা। মিন্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গার চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর্ফর্ করে জ্ল বেক্নতে থাকে।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন। এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিশায়কর ভাবান্তর। গণু বাহিয়া মুখ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পুমান, দেহের রোমরাজী কউকিত। আর তার অন্তন্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কালা।

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, "ব্যাপার তো ব্যালুম। তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকবে ?"

চন্দ্রশেশর চট্টোপাধ্যার: শুশ্রিলাটুমহারাজের স্বতিকথা

ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ। সেদিন লালটুর অস্তস্তলে কোন্ পাথরচাপা নিঝ রের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে থুলিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা ও কলরব হয় অন্তর্হিত—সে যেন তথন একটি কলের পুতুল। ঠাকুরের জন্ম ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু পরমোৎদাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকুতার্থ।

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর।
কিন্তু এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়া যান।
তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া চাতক পক্ষীর মতো দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে
মাঝে বসিয়া থাকে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দেশে
গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্ত্তমান আছেন। তবে লালটু
তাঁহার স্ক্ষদেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন ?

একদিন ভক্তবংসল ঠাকুরের কুপায় তাহার মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়, অলৌকিকভাবে ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্গুরুর আশীর্কাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে।

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনিবের প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন লালটু দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে। ঠাকুর সম্নেহে এবার কহিলেন, "ওরে আজ তুই এখানেই থেকে যা। মায়ের প্রসাদ পাবি।"

লালট্ দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ আর ধরে না। অকস্মাৎ তাহার সারা দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। চোখে নামে অঞ্চর বস্থা। ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিভেছেন। এবার রহস্ত করিয়া হাসিয়া বলেন, "কিরে, তোর আবার একি হল ?"

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, "হামে কি জানে ?"

সবাই বুঝিলেন, পরমহংসদেবের সামাগ্রতম কুপা কটাক্ষে এই নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে এমন ঘনীভূত।

লালটুকে দিয়া আর বাড়ীর পরিচারকের কাজ করাইতে রাম দত্তের মন এবার সরে না। ঠাকুরের কাজের জ্বন্থেই তাঁহাকে তিনি নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অমুষ্ঠানে কর্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখ্যো অপসারিত হন, রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়ীভাবে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন।

ঠাকুরের দেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়।
সদ্গুরুর সম্রেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ। মাঝে
মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, "দেখিস রে লেটো, তুই যেন
ইখানকার বাইরেটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের
খাঁচা) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে,
তার সেবা ক্রলে সব পাবি।"

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দেশটি পালনে চেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাঁহার মুখ্য ভাব ছিল। তাঁকে যেন না ভুলি। ঠাকুরকে জীবন-সর্বন্ধ করিবার এই সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন।

লাটুর সাধনা ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা। সদ্গুরু চরণে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্বসতা।

আত্মসমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা-ভক্তির বেগ তাঁহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। শিশু নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন; তাঁহার যেমন সব কিছু দিয়াও মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুরও তেমনি চাওয়ার অস্ত ছিল না। শিশুের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধ্র ও নিথুঁত করিবার জন্ম তাঁহার কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহরা!

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আজ এমন চচ্চড়ি রস্থই হয়েছে যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই।"

ঠাকুর যেন তাঁহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, "বলিস্ কিরে। তুই একা সে-সব খেয়ে এলি। ইখানকার জত্যে কিচ্ছু আনলি নে?"

ঐ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্বপাশমুক্ত, সর্বন্দাভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগতপ্রাণ শিশ্য সামাশ্য চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাথুক, নিজের তৃপ্তির সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অয়য় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য বৃষ্ক—ইহাই ছিল রামকুষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের প্রকৃত মর্ম। শিশ্য গুরুকে যেমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, গুরুও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আত্রয়।

যত্ত মল্লিকের বাড়ীতে দেদিন সিংহ্বাহিনীর পূজা ইইতেছে। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাবাস্ত, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা ভো দ্রের কথা, একবার বসিতেও বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিশ্বদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্ম এই অভদ্র বড়লোকের বাড়ীতে কেন তিনি আসেন ?

ঠাকুর স্মিতহাস্থে উত্তর দিলেন, "হ্যারে, ভোরা কি তবে বাড়ীর

বড়লোক কর্ত্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান করছিদ্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ মানলো কি না মানলো, এসব দেখলে চলবে না, বুঝলি ?"

এমনি করিয়াই ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের অহমিকার অঙ্কুর সযত্নে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন।

গিরিশ ঘোষ একদিন মগুপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, "ওরে, যা ভোগাড়ীতে গিরিশবারু কিছু ফেলে এসেছে কিনা গ্রাখ্।"

লাটু গাড়ীর ভিতরে উকি মারিয়া তো অবাক্। তারপর দেখান হইতে একটি মদের বোতল ওগ্লাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বাললেন, "ওগুলো রেখে আয়। শেষ থোঁয়াড়ীর কাজে লাগবে।"

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্ম এই উদার আশ্রিতবাংসল্য ও সহনশীলতা দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া **আ**সে।

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা করিয়াছিলেন, কুস্তী কসরতও কম করিতেন না। স্বভাবত:ই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাঁহার ছিল।

"ওরে, কখনো ভুলিসনে, তপস্থা করতে গেলে কম খেতে হয়"— ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্ম্মৃলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহার এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছুসাধনে রত হন।

ক্লান্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন।
ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভন্ধন
করবি কখন ? লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য তখনি বুঝিলেন, নিজেকে
করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ
সময়ই ধ্যান-জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষদিন পর্যান্ত তিনি
এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন।

লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের অবসর সময়টা কাটাইতেন সাধনকর্মো। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসম্ব ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন।

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, "মা'র মতো বৈরাগ্য হামনে ত দেখি নি! আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে! মায়ের কুপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে। হামি তাঁকে পেয়েছি।'

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁহার ভক্ত সন্থান লাটুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ-সর্বস্ব ছিলেন লাটু মহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্য্যা গুরুদত্ত সাধনা তাঁহার জীবনে আবর্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার মতো।

প্রতিদিন ভারবেলায় শ্যাতাগের আগে ঠাকুরের দিব্য আনন-খানি না দেখিয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিতেন না। একদিন ঠাকুর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, লাটুও তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ছই হাতে চক্ষু আবরিত করিয়া তিনি শুধু চেঁচাইতেছেন "মোশাই, আপনি কুথায়!"

লাটু যতই চীংকার করিয়া ডাকেন পরমহংসদেব দূর হইতে ততই ব্যস্ত হইয়া উত্তর দেন, "যাচ্ছি রে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু **তাঁহার** চকু হইতে হাতত্তি অপসারিত করিলেন না।

এক ভক্ত সেদিন লাট্কে একজোড়া ন্তন চটি দিয়াছিলেন।
পরদিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ এ সংবাদ
শুনিয়া বড় ক্ষ হইলেন। পরদিন প্রত্যুবে উঠিয়াই নিজে বাগানে
উপস্থিত হইয়া শুরু করিলেন এ চটির সন্ধান।

नार्रे वास्त्रमञ्ख रहेग्रा छूरिया पारमन। काजन यस करहन,

"ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই? আপুনাকে হামার চটি খুঁজে বেড়াতে হোবে না, আমার যে পাপ হবে।"

ঠাকুর চটিজুতা খুঁজিতেছেন এবং পরিতাপের স্থরে বলিতেছেন, "তাই তোরে। নতুন জুতোজোড়া তোর তোগে এলোনা।"

লাটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "হামার জুতোর জন্ম আপুনি কণ্ডো কচ্ছেন, হামার আজ দিনটাই খারাপ যাবে।"

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন, "ওরে, দিন কি ওতে খারাপ যায়? যেদিন ভগবানের নাম নেওয়া হয় না সেইদিনই খারাপ যায়!"

ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্যের রসে সাধক লাটু মহারাজ্ব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের তুলনা কোথায় ?

লাটু গুরু-কুপায় জ্বপসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্বস্তুর সন্তায় নিরম্ভর নাম-সাধনা চলিত। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "নাম করতে করতে নাম মনের মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয়।… একমাত্র নামের শক্তিতে মনের ধর্ম পাল্টে যায়, মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সব বন্ধ হয়ে যায়। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওর' হয়। তখনই ভগবানের শক্তি নামতে থাকে, সৎ বস্তুকে চেনা যায়।"

নিরন্তর নাম-জপের অভ্যাস চালাইয়াই প্রথম জীবনে লাট্
মহারাজ কামজয়ের সাধনায় জয়ী হইয়াছিলেন, এই কথা উত্তরকালে তিনি সাধন প্রয়াসীদের প্রায়ই বলিতেন।

ব্রহারী সাধক লাটুকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 'ছাখ্, নামের সঙ্গে নামীর ধ্যান কর্বি।'

, ভাব-ভেদে ইন্টভেদ হইয়া থাকে। লাটু নিজ খ্যেরে আসনে কাহাকে বসাইবেন ? সম্পূধে সদ্গুরুর প্রেম ঘন বিগ্রহ বর্তমান। প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই লাটুর কঠোর ভপস্থা এযাবং অগ্রসর হইয়াছে। রামকুষ্ণের স্থান্তই ইলিভে সেদিন ভরুণ সাধ্কের

সকল সমস্থা ও অন্তর্ধ ন্দের অবদান ঘটিয়া যায়। ভাবগ্রাহী ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "গ্রাথ, ধ্যান করতে বদবার আগে ইখান্কে (আপনার বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে) একবার ভেবে নিবি। এঁকে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের সমাধিময় অবস্থার দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের বেদীতে চিরদিনে জন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, "গুরু—সচ্চিদাননা। সাধনপথে গুরু করা ভাল। তুমি ভগবানকেও গুরু করে নিতে পার—বাকী ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেন জান ? তোমার যখন পিয়াস লাগে—তুমি কি কর ? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে সেখানকেই যাও তো ?"

সর্বজ্ঞ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুদের চালনা করিতেন নিজ নিজ প্রবণতা ও প্রস্তুতি অমুযায়ী। লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার পিকে গুরু সেবা ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ঠাকুর তাঁহাকে সংকার্তনের রসেও রসায়িত করিয়া নিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কার্ত্রন-অন্থর্চানের সময় ঠাক্র মাঝে মাঝে লাট্ ও অক্সান্ত ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। এই শক্তি সঞ্চারের কালে লাট্র ভাব-ভরঙ্গ উত্তেলন হইয়া উঠিত। তাঁহার অশ্রুপাত, সর্ব্রান্তের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুদ্ধার এক অপার্থিব ভাব-ঘন পরিবেশের স্বৃষ্টি করিত। লাট্র ভাবময়তাকে ঠাকুর যেমন প্রশংসা করিতেন। তেমনি আবার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্ত সতর্ক্বাণীও উচ্চারণ করিতেন। তরুণ সাধককে বলিতেন, "ভাব যেন মাতা হাতী। ভাবহন্তী দেহবরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কান্থনি ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে তা অন্তর্মুশী হয়ে চায় না।"

शक्त धरे निर्णायत भारत जातात्वायत भवतर्थी छत्त नाष्ट्र भरशा शीत भीति जभूक भरम ७ श्रमाञ्चि जाजश्रकाम कवित्र नाभिन । ব্রন্ধতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি সারেও আছি, মাতেও আছি।" নির্বিশেষ ব্রন্ধ ও রূপ-ব্রন্ধ তাঁহার নিকট একাকার। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর সর্ব্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রস্তুতি অমুযায়ী চালিত করিতেন। আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর জন্ম, এই সমন্বয়ের রসাম্বাদন করাইবার জন্ম, বলিতেন, "ওরে তোবা একঘেঁয়ে হোস্নি। একঘেঁয়ে ইখানকার ভাব নয়। ইখানে ঝোলেও খাবো, ঝালেও খাবো, অম্বলেও খাবো—এই ভাব।"

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মশ্ম ব্ঝিয়াছিলেন, তাই ভাব ও জ্ঞান তাঁহার জীবনে সমভাবে ক্ষুরিত হইয়া উঠে। গুক-কুপা এবং তাঁহার নিজস্ব স্কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমবোধেব ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার থুলিয়া দেয়।

এই মহাসাধকের তপস্থার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, "কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিজা যাইতেন। …এইরূপে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবেই ঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন।"

সাবদানন্দলী একান্ডচারী লাটু মহারাঞ্চের সাধন সম্পর্কে একটি
মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদের বলিতেন। ঠাকুরের তথন দেহান্ত
ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই নিজ নিজ সাধনায় রত। এই
সময়ে গুরু-ভাতাদের মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র করিয়া একদিন কৌতুককর
ঘটনা সংঘটিত হয়। লাটু দিবাভাগে নিজা যান এবং রাত্রেও
কাহারো সঙ্গে বসিয়া তেমন ধ্যান-জপ কবিতে তাঁহাকে দেখা যায়
না। গুরু-ভাতা শরৎ মহারাজ প্রায়ই গভীর রাত্রে শায়িত থাকা
কালে ঠক্ঠক্ শক্ষ শুনিতে পান। প্রথমটায় সকলে মনে করেন যে

> गांत्रशायनः जीजाञ्चन

ঘরে ইছরের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শেষটায় কিন্তু লাটুর উপরই সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শরৎ মহারাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-রাত্রিতে নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। সবাইকে ঘুমস্ত মনে করিয়া লাট্ মহারাজ চুপি চুপি নাম-জপের মালা হাতে নিয়া সাধনে বসিলেন।

জপের মালা আবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সংক্ষেই গুকতাইরা একযোগে চড়াও হন, "তবে রে শালা" বলিয়া লাটু মহারাজকে জড়াইয়া ধরেন। বমাল সহ চোর ধরা পড়াতে মধারাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িয়া গেল।

এমনই ছিল লাটু মহারাজের তপস্থার স্থমধুর গোপনতা ও অন্তলীন ভঙ্গিমা।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ জ্বপ-ধ্যান নিরত লাটুর সমগ্র সন্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিয়া দিলেন। ব্যাপারটি রাখাল মহারাজ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "একদিন ব্রাহ্মানুহর্ষে ঠাকুরের আদেশে লাটু আমাদের সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুর আমাদের বললেন, 'ভোরা আজ খুব জ্বপ করতে থাক্।'

"ভারপর তিনি 'জাগো মা কুল-কুগুলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগলেন। হঠাং কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো আর লেটো উহুঁ উহুঁ করে চাংকার করে উঠলো। ঠাকুর ভার কাঁধ ছটো চেপে ধরে বললেন, 'ঠিক বসে থাকবি। আসন থেকে উঠতে পাবি নি!'

"কিছুক্ষণ পরে লেটো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুর জ্বনো সেই গান গেয়ে তাঁর শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন।"

১ চন্দ্রশেধর চটোপাধ্যার: লাটু মহারাজের স্বভিক্থা। মহেল্লমাথ দত্ত: ভাপদ লাটু মহারাজের স্বস্থান। লাটু মহারাজ তখন কৃচ্ছু ও তপশ্চর্য্যায় রত। নিজের অভীষ্ট সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। একদিন তিনি শিব মন্দিরে ধ্যানমগ্র— অতৈতক্ত-প্রায় হইয়া আছেন। কুপালু রামকৃষ্ণ ধ্যানী শিষ্মের অবস্থাটি সম্যক্ অমুধাবন করিলেন। একটি হাতপাখা ও এক গ্লাস জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর নিকট গিয়া উপস্থিত। শিষ্মের ঘর্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যক্তন করিতে করিতে কহিলেন, "ওরে বেলা যে গড়িয়ে এল, সন্ধ্যেটদ্ব্যে সাজাবি কখন ?"

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। আপতি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপুনি একি করছেন? এতে যে হামার অকল্যাণ হোবে! কুথায় আপুনাকে হামি সেবাকরবে, না— আপুনি হামার জন্ম কষ্ট করছেন।"

শ্বিতহাস্থে ভক্ত-বংসল ঠাকুর উত্তর কহিলেন, "ওরে তোর কে সেবা করছে? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিঙ্গকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবোনা, সেকি কথারে! এত গরমে ওঁর যে কষ্ট হচ্ছিল।"

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশের উত্তরে লাটু বলিলেন, "হামি তো কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা ভরে গেল, আর কুছু হামার মনে নেই।"

একদিন কি এক কারণে লাটু তাঁহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, "আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিল— মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি কি চাইবো?"

গুরু তথনি ব্যগ্র হইয়া শিশ্বকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "এ হয়েছে রে! কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জ্বপ-ধ্যানে মন ব্রেশ্ব ? ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।"

(एव-(एवीज पर्यन कांख इकेटन माथक माथाउगए: वज कार्यना

করিয়া নেয়, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাঁহার সর্ব্ব সমস্থার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, "নারে না, বর চাইতে নেই। একান্ডই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে বলবি,—মা আমি ধন-জন দেহস্থু চাইনে, আমার কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কুপাসিক্ব্ ঠাকুর আশ্রিতদের স্থতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্থানদের সাধনজীবনের কোন রন্ত্রপথেই তাঁহার সদাভাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াইয়া অবিভার প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

লাটুর পরবর্তী সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী অদ্বৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন একদিন ধ্যানভন্ময় অবস্থায় লাটু অচৈতস্থ হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত। ভিনি ভাঁহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলেন আর তাঁহার বুকে নিজের হাঁটু দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে লাট্র সন্থিৎ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,
"তুই বৃঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস্ ? চুপ কর শালা! চুপ কর্
শুনতে পেলে এখনই একটা হৈচে পড়ে যাবে!" স্বভাব-শাস্ত সাধক
লাট্ চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুভাইরা
ভাঁহার রূপাস্তরের নানা বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন।

গুরু কুপায় ও নিজের কঠোর-তপস্থার ফলে লাটুর নানা দিব্য দর্শন হইতে থাকে। ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, মা-কালী, কিষণজী ও যোগমায়ার দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন ঐশী প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্ত্তির আনন্দধারায় স্নাত হইয়া সাধক লাটু তাঁহার চরমসিন্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এক্দিন নিশীথ রাত্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেল্ডলায় পঞ্মুগ্রীর আসনে থান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচর্যাপরায়ণ, নিভীক ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুগ্রীর আসনে সহসা কাহাকেও বসিতে দিতেন না।

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটু মহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের সিদ্ধি-পৃত এই পঞ্চমুগুীর আসনে বসিবার পূর্বক্ষণে এই বীর সাধকের অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনমতেই আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুগুী আসনের চারিদিকে লাটু বীভংস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেবারে বিমৃত্ হইয়া পড়িয়াছেন। সর্বজ্ঞ গুরু জীরামক্ষের অজানা কিছুই নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সঙ্কটমোচনের জন্ম অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উচ্চকঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয় আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়!"

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাট্
মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ
দেহে বাহ্য চৈতন্তের চিহ্নুমাত্র নাই। ব্রাহ্মমূহুর্ত্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল,
কিন্তু তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন।
প্রিয় শিশ্বকে ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে ঘরে দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর বেলতলার
দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাট্ ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান নাই। বেলতলার অদ্রে ছইটি কুকুর স্থির নিপালক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর কতককণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, ক্রেমে সাধক চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্গুরুর দিব্যম্র্ডি। আনন্দাপ্ত লাট্ ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে ভোর মহা-সৌভাগ্য।" মা ভোর রক্ষার জন্ম হটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন। কুকুরের বেশ ধরে ছটো ভৈরব ভোকে এভক্ষণ পাহারা নিজ্জিল, দেখলুম।" দক্ষিণেখরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তথন একে একে আদিয়া জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দ্ধেশে শিশুদের নাম-জ্বপা, কীর্ত্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিশ্বের দলও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া ধারে ধারে হইতেছেন রূপান্তরিত। এসময়ে একদিন ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "লেটো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো।"

যুবক নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ) তথন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দিধা ও সংশয়ে তথনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটুর ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্ম রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। এই শব্দে লাটুর ধ্যান টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোন হুঁশই নাই।

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "থাক, ওকে আর বিরক্ত করিস নি।"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "ওর হুঁশ থাকলে তো বিরক্ত করবো। একেবারেই যে বেহুঁশ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্থে উত্তর দিলেন, "এরকম বেহুঁশ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে।"

অক্সান্ত দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্তই বুঝি ভাঁহার সন্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্ণমণি ঠাকুরের স্পর্ণ-প্রভাবে লাট্ এক উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে আরুঢ় হন। তাঁহার ধ্যানতশ্ময়তা এমন বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাঁট্ দিয়া শিশ্বের বৃক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার চৈতক্ত সম্পাদন করিতেন।

সদগুরু রামকুফের নিকট হইতে লাটু যে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ

করিয়াছিলেন, সারা জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। বাকী যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে চ্জ্বনাই এক জায়গায় পৌছায়। জানবে ধ্যেন জম্লে নামও ছুটে যায়। তখন একটা রেশ থাকে। বাকী, সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ বেপার মুখে বলা যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে।"

আপন অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লাটু মহারাজ্ব তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রোজ্জল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"জানো, সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়—ভসব দেখলে শুধু বিশাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অস্তর শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখনই বৃষতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মূল্লক আছে—যে মূল্লকের ধবর বৃদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো কাশীপুরে ওনার ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) মাথায় হাত বৃল্চ্ছিলুম; তখন তো হামার সামনে সেই মূল্লক খুলে গেলো। সেই মূল্লকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্থাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি! কিন্তু সব কুছু হামি অমুভব করেছি।"

কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন । নিরন্তর গুরু পরিচর্যার মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার মূল ধারাটির সদ্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে স্বাই ঠাকুরকে নিয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের নিজ্য ধ্যান-ধারণার অবসর বড় একটা মিলিত না।

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, "তাই তো ভজনের সুযোগ আর তেমন পাধয়া যাচ্ছে না: যারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে তপস্থা শুরু করেছে, তাদের দশা কি হবে ?" লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, "ভাখো, আস্লি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি (ঠাকুর) হামাদের বলতেন, 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন তিনি (ইপ্টদেব) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিছেো, তাঁকে নাওয়াছোে, তাঁকে খাওয়াছোে, তাঁকে সাজাছোে গোছাছোে, হৃদয়ে বসাছোে, যেন ফুল দিয়ে প্লা করছো'—হামাদের তো সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত।"

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্মোর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত গিরিশের স্তুতিতে তাঁহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ।

"তোমাদের চৈতস্য হোক্" বলিয়া কল্পতক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন
সম্মুখন্ত ভক্তদের আশীর্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে
সবাই ধন্ত হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং
ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়া আসেন নাই। কল্পতক্রমণী
ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্-প্রার্থী হন নাই, এ
প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তিনি তো আশীর্বাদ
দিয়ে হামাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবো
ভার কাছে?"

অহৈতৃক গুরুকুপার রসধারা যাঁহার সারা সন্তাকে অভিসিঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্বশ্ব সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নৃতন করিয়া আর কি-ই বা চাহিবার ছিল ?

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে সর্ববসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে 'অন্তুত' রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্মাস নাম হইয়াছিল অন্তুতানন্দ স্বামী। বহুর মধ্যে লাটু মহারাজ ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ— এবং রহস্থময়!

মণির সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নানা গৃহকর্মে সহায়তা করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাঁহার অক্সতম শ্রেষ্ঠ সম্ভানরূপে চিহ্নিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-সারদামণির স্নেহরসে যেমন লাটু বর্দ্ধিত হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিষ্ণার করিতে ভুল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইলে একান্ত ভক্ত শশী মহারাজের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি লাটু মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার বাবা-মা আর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে ? হামি মাকে আজই পত্র দিব।"

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বুন্দাবন ধামে তার্থ ভ্রমণে যান। খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বিসিয়া লাটু সমস্ত খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন। আবার অসময়ে আসিয়া মা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাঁহাদের বিত্রত করিতেন। যমুনার তীরে কখনো বা সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া বালকবং লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, "বড় খিদে পেয়েছে মা, জলদি হামায় কিছু খাবার দিন।"

"আমার লাট্র সবই অন্ত্ত", এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমা তাঁহার সমস্ত স্নেহের দাবী স্মিতহাস্তে মানিয়া নিতেন।

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদিন আসিয়াছেন। বহির্বাটিতে লাটু তথন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াড়াড়ি এই থেয়ালী পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন।

লাটু বাড়ীর অভ্যন্তরে মেয়ে মহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ জুড়িলেন—"কি বাবা লাটু, কেমন আছ ?"

লাটু বিপদে পড়িলেন। উত্থা-জড়িত কঠে মাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি ভদ্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটিতে তুমি কেন! ভেতরে যাও। হামি তো ভোমার গোলাম আছি! হামি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি।'

অন্তানন্দের অন্তত থেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই হাসিতে হাসিতে তথনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। এবার অন্দরমহলে বাড়ীর ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রাণিণাত করিয়া লাটু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বরানগর মঠে নরেজ্বনাথ লাটুকে বিরজা হোম করিয়ে। সন্ন্যাস নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পূর্বের পিগুদান করিতে হয়। লাটু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিভৃ-পুরুষকে আহ্বান করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "এ মেরা বাপজী, হিয়া আয়, হিয়া বৈঠ্। ইয়ে পূজা লে, পিশু লে, পানি লে।"

অন্ত চরিত্র, অন্ত ভাবময়তা ও ধ্যানামুরাগের জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ লাট্র নামকরণ করিলেন অন্তোনন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাট্ মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া যায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠারঃ সহিত আঁকড়াইয়া ধরেন।

## > अधिभारत्रत कथा

মুক্ত বিহলের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর গলার তীরে বিদয়া করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভূষা বা আহার্য্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই—কঠোরতপা তপস্বীর একাগ্র সাধনসতার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাঁহার ইষ্টদেব।

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন খেয়াল মতো কখনো কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার কোথায় হইতেন অদৃশ্য।

অর্থের প্রতি তাঁহার তীব্র বিতৃষ্ণা যেমন তাঁহার ছিল, চিরজীবন নারী সান্নিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোঁকও ছিল তেমনই প্রবল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু অকস্মাৎ লাকাইয়া মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাঁকিয়া বিসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন।

একান্ডচারী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোন অস্থায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারূপেই সর্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন।

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং মাতব্বরী চালে তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইহার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না।

এক মুহূর্ত্তে লাট্ জ্বলিয়া উঠিলেন। সরোবে কহিলেন, "আঁশচুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আপুনারও
যে সেই অবস্থা। আপুনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের
কথা কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা
কি স্বাই হোতে পারে?"

অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্থারে একেবারে চুপ্সাইয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘন্টা বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জ্বপ শুরু করিবে। এ আদেশ জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু মহারাজ তাঁহার কাপড়-গামছা নিয়া মঠ ত্যাগ করিতেছেন।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে লাট্ বলেন, "হামি তোমার ওসব কামুন মানতে পারবো না। ঘড়ি ধরে হামার মন ধোনে বসে যাবে না।"

স্বামীজী তাঁহাকে বুঝান, "নৃতন সাধকদের জন্মই এই বিধি, লাটু, ভোর জন্ম এসব নয়।" অনেকক্ষণ পরে লাটু নিরস্ত হন।

আপ্রকাম, রামক্রফময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাদীর নিজের মানদিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মাত্মষ্ঠানের সামঞ্জ স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সহিত আত্মিক যোগ রাখিয়া লাটু নিভ্ত ও নিজম্ব আবেষ্ট্রনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রন্ধা ছিল চিরজাগ্রত। নরেল্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিশ্ব ও প্রতিনিধি একথা তিনি সর্ব্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাট্ট্ মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমন্ব চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

লাটু মহারাজ স্বেচ্ছামত বিচরণ করেন, যত্রতা ভিক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা অনেকের মনঃপৃত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন ভক্তকে নিয়েজিত করেন, তাঁহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া ভিকা হইতে নিবৃত্ত করেন।

লাট্ মহারাজ বৃঝিলেন, তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের স্থনাম নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আভঙ্কিত হইয়াছেন। আগত ভক্তদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিকই তো, রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের স্থনাম তাকেই যে রক্ষে করতে হবে। তাই সে হামাকে এমন অন্বোধ জানিয়েছে তোমাদের ধু দিয়ে।"

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে বলিভেছিলেন "ওরে দেখছিস্ কি ? যা করে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি। এর পরে দেখবি—লোকের পর লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি করে গেছে।"

ভেক্ষনী, উচিত-বক্তা, লাটু মহারাজ চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, তুমি আর কি নোতুন করেছো? শঙ্কর বুদ্ধ এঁরা যা করে গেছেন, তুমি তো তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছ কি?"

উদারচেতা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটি অপ্রিয় হইলেও সত্য। উত্তরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস লেটো! ঠিক। শুধু দাগাই আমি বুলিয়েছি।"

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী ভাড়াভাড়ি বলিয়া উঠেন, আপনারা "আগে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি যদি সত্তর না দিতে পারি ভবেই আমার এই প্রবীণ গুরুত্রাভাকে বিরক্ত করবেন।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙ্গাইয়া লাটুর নিকট কাহাকেও পৌছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ স্বাইকে विनित्नन, ''হাঁ, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শালা এক মুখ্য, তা কাউকে জানতেই দিলে না।''

গুরুকুপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আস্বাদন লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। লাটু বলিতেন, "হামনে দারু-ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম— যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেদে যেতেন, হামাকে আপুনি ভাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বংসর পর লাটু মহারাজের আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হামার উপর তাঁর অশেষ কুপা, তাই সাত-আট বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্ সেই ওবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যেন করছি, আকাশ-বাতাস ছেয়ে একটি জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেল্ল্ম। বাকী, সে মূল্ল্ক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইল্ম—তথন সব কুছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে।"

সারা অন্তিবে বিস্তারিত প্রমানন্দের এই ধারাটি লাট্
মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃহ্যুর দিন
পর্যান্ত এই অমৃত তিনি মৃক্তিকামী সাধকদের মধ্যে বিলাইয়া
গিয়াছেন।

জীবনের শেষ আটটি বংসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রাহ এই রামকৃষ্ণ সন্তান অল্পকাল মধ্যে কাণীর সাধকসমাজে স্থারিচিত হইয়া উঠেন। নিভ্তে আপন সাধনভঙ্গন নিয়া রত থাকিলেও বহু গৃহী ও স্ক্রাসী সাধক ভারতের নাধক ৮-১০ তাঁহার উপদেশ লাভে ধক্ত হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে অনেকে সমর্থ হন।

দেহাস্তের এক বংশর আগে লাট্ মহারাজের পায়ে একটি গ্যাংরিন্ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি অস্ত্রোপচারের সময়ই সার্জনেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহাপুরুষের চোখে মুখে ছঃসহ যন্ত্রণার কোন চিহ্নই নাই। নির্কিবকার চিত্তে ইষ্টধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ হইয়াছে তিরোহিত।

কাণী হাড়ারবাগের বাড়ীতে শরৎ মহারাজ রোগ শয্যাশায়ী লাট্ মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন। সমেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধু, কেমন আছো ?"

"শরীর ধারণ বিভ়ম্বনম্"—সহাস্থে উত্তর দেন লাটু মহারাজ।

লাট্ মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "আপনি লাট্ মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?"

"সে কি! সাধু যে আমাদের স্বাইর আগে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাট্ মহারাজই জ্যেষ্ঠ। তাঁকে প্রণাম করবো না, বলিস্ কিরে।"

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাট্ মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে মনে হয় ?"

লাটু স্মিতহাস্তে কহিলেন, 'ভাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না। তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর

১ জ ডিসাইপল্স অব রামকৃষ্ণ —অভুতানন্দ

२ जीजेगार् यश्तात्वत्र पाठिकथा।

বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো—'যো যাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখ্বে—'ভোম জ্যায়দা রাম পর, তোমসে ত্যয়দা রাম। ডাহিনে যাও ভো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।"

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগটি আসিয়া গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত্ত পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণমন্ত্র মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে।

## व्यामी ज्ञानन

রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ধদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন যেন রামকৃষ্ণেরই এক ক্ষুত্র প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান, কর্মা ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে অপরপ স্থমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য ছিল গুরু ও শিশ্বের মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব্ব একাত্মকতাবোধ। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে অভিসিঞ্চিত।

দক্ষিণেশরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়,—"মা. ভোমার কাছে কাতর হয়ে বলেছিলাম, আমারই মভো আর একজনকে সঙ্গী করে দাও, তাই বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো।"

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের ঐহিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অস্তরঙ্গ জন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া ডাকিডেন—রাখালরাজ। আর উত্তরকালে তিনিই হন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের এই ইন্সিভের নিহিভার্থ ব্ঝিতে বিবেকানন্দের ভূল হয় নাই। তাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই প্রিয়ভম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরু-দায়িত্ব রাখালও অবকীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

मर्छत कारकत मार्शक्त ७ श्रमात्र, कनरम्या এवा पार्डकान, मार्थनथामी ভক্ত-শিশুদের পরিচালনা—এ ধরণের বহুমুধী অনেক কিছু কর্ত্তব্য কর্মাই তাঁহাকে করিতে হইড, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, স্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে।

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক সাধনার গভীরে। বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের মধ্য দিয়া 'রাজা' হইতেন 'রাজর্ষি'। তাহার এই বৈশিষ্টাকে উদ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, "রাখাল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের শক্তি ওর ভেতর স্থা রয়েছে।"

রাথালের অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করিলে স্থামীলী উংফুল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "রাজার স্পিরিচ্যুয়েলিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, একদঙ্গে শয়ন করতেন, তার দঙ্গে কি কারো তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—আমাদের রাজা।"

বামকৃষ্ণের আদরের ধন, গুরুলাতাদের মধ্যমণি, ধার গন্তীর সার্থিক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বহুলখ্যাত হইয়া উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

চবিবল পরগণার অন্তর্গত গণুগ্রাম শিক্রা। এই গ্রামেরই এক সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষের পুত্ররপে উত্তরকালের বহুজন বন্দিত রাধাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবিভূতি হন। মাতা কৈলাসকামিনী ছিলেন পরম ভক্তিমতী মহিলা। পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণায় সদাই তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণদীলার প্রস্থাদি পাঠেও ছিলেন পরম উৎসাহিনী। ১৮৬০ খৃষ্টান্দের ২১শে জান্ত্রারী তাঁহার অন্ধ আলোকিত করিয়া ভূমির্চ হয় এক স্থাপনি শিশু। আদর করিয়া জননী ও পরিজনেরা নাম রাখেন রাধাল।

नीं वर्मत वयः क्रमकारम जाथाम छारात सन्नोरक रात्रान,

অতঃপর বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন করিতে থাকেন, স্যত্নে মানুষ করিয়া তোলেন।

শিশু রাখালের স্থভাব বড় অন্তুত। সঙ্গীদের নিয়া প্রায়ই পূজার খেলায় থাকেন মন্ত। কখনো ঘোষেদের পূজা মন্দিরে, কখনো বা বোধন ভলায় মা-কালীর বিগ্রহ নিয়া আনন্দ করেন। এই পূজা-খেলার মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে কোন্ এক অজ্ঞানা ভাব-গন্তীর ভন্ময়ভায় শিশুচিত্ত ভলাইয়া যায়, কখনো বা সঙ্গীদের সাথে শ্রামান্দিরীত গাহিতে রাখাল বাহ্নজ্ঞান হারাইয়া কেলেন। আত্ম-জনেরা শিশুকে নিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

ছেলে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার স্থবন্দোবস্ত করা দরকার।
ভালে বড় হইতেছে, লেখাপড়ার স্থবন্দোবস্ত করা দরকার।
ভালে ক্লে পড়াশুনা করিবে। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয়
কলিকাতায়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই ছেলে পড়িবে। ইংরেজী
স্থল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভর্তি হইলেন।

সঙ্গেই কুন্দর একটি ব্যায়ামাগার। রাখাল সেখানে সোৎসাহে
শরীর-চর্চা করেন। কুলের সহধ্যায়ী নরেনও সেখানে যাওয়াআসা করেন। প্রিয়দর্শন ভেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনের
ফুল্কি। অনভিকালমধ্যে রাখাল ভাঁহার প্রতি খুব আরুষ্ট হইয়া
পড়েন এবং ছজনের মধ্যে গড়িয়া উঠে অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠভা। যে অমোঘ
আকর্ষণে ছজনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠভা জয়ে, যেভাবে ভাহা পরিণভ
হয় অছেত আত্মিক সম্পর্কে, ভাহার ভাৎপর্য্য কে সে সময়ে ব্রিভে
পারিয়াছিল ?

বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজে তথন কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার আদর্শ চরিক্র ও বাগ্যিতা, প্রভাব বিস্তার করে রাখালের তরুণ জীবনে। কেশবের সংস্থারপত্থী আন্দোলনে রাখাল আকৃষ্ট হন।

উয়ততর নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্ম উপাসনার আহ্বানও রাখালের অন্তর্জাবনে গভীরভাবে করে রেখাপাত অবসর ও স্থোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গিয়া বসেন, উপনিষদের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। আর প্রাণে জাগে তীব্র আকুলতা, কি করিয়া পরমার্থ লাভ করা যায় ? দিনরাত এই ভাবনাতেই থাকেন বিভার।

পড়া শুনায় ছেলের অমনোযোগ দিন দিন বাড়িতেছে। পিতা আনন্দমোহন চিন্তিত হইয়া পড়েন। বিবাহ দিলে সংসারের আকর্ষণ বাড়িবে মনে করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কল্যাটি বড় স্থলকণা, পছন্দ করিয়া এই মেয়েটিকেই রাখালের বধ্রূপে ঘরে আনা হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধকে স্ত্র করিয়াই রাখালের অধ্যাত্ম-ক্ষীবনের সম্মুখে আসে এক পরম স্থযোগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নৃতন মানুষে।

রাখালের শশুরবাড়ীর লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশরের সাধক রামক্ষের অমুরাগী, ইহাদের মাধামেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের পাদমূলে আদিয়া পৌছেন।

পৃত সলিলা গঙ্গা তটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অভাদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবং সিদ্ধ মহা-সাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসন্থ আধার, ভক্তদলের জন্ম তীব্র আকাজ্ঞা। জগন্মাভার নিকট ভাই মাঝে মাঝে ব্যাকৃল প্রার্থনা জানান—"মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কণা বলতে বলতে জিভ যে আমার জলে গেল।"

মা আশাস দেন, ''ভোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাত্মা ভক্তেরা সব এবার আসছে।''

বালকবং ঠাকুর আর একদিন আব্দারের স্থরে মাকে জানান, "মা, আমার তো সন্তান-টন্ডান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি পরম শুদ্ধসন্ত ছৈলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমার এনে দে।"

এই প্রার্থনা জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়া দিয়াছিলেন পুত্রপ্রতিম শিশু রাখালকে।

বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাঁহার শশুরালয়ে আসিয়াছেন। এই পরিবারটি ঠাকুর রামকুফের পরমভক্ত। রাখালের শ্রালক নিজেই সেদিন ভগ্নীপতিকে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্ম দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান।

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশাদির পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন—একি, এ ছেলেট তো তাঁহার অচেনা নয়! অল্প কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বউতলায় একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

হাদয়কে ডাকিয়া এই অলোকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি। ভোমার ছেলে হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো।"

ঠাকুর ভৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সে কিরে? আমার ভো মাত্যোনি! আমার ছেলে কখনো হবে না।"

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন, একটি দিব্য শিশু জগন্মতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার দিকে ইঙ্গিভ করিয়া মা সানন্দে কহিলেন, "এই ছাখ্ তোর ছেলে।"

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন! দেবী এ আবার কি বলিতেছেন! গার্হস্থা জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে তাঁহার ঘরে?

অন্তর্যামিনী মা সহাত্তে কহিলেন, "না গো তা নয়। এটি হচ্ছে তোর মানসপুত্র।" একথা শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃখাস ছাড়িয়া বাঁচেন।

আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নৃতন সঙ্কেত।
ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের
উপর গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া
আছে এক রাধাল-স্থা—নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সেনৃত্য
করিতেছে।

এই দিব্যদর্শন যথন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত মনোমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অভিক্রম করেন, উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে। বিশ্বয় ও কৌ হুকভরা নয়নে ঠাকুর দেখিলেন—এই তো সেই পূর্ববৃষ্ট গোপ বালক। জগজ্জননীই বৃঝি এবার ভাহাকে পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর ভাষাবিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্গদ কঠে, অকুট অরে বলিতে থাকেন, "সেই নাম –রাখাল। ব্রজের রাখাল।"

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার রাখালকে সঙ্গ্রেছে সুধান্দিয় স্বরে বলেন, "আবার শিগ্রীরই এসো একদিন। বুঝলে । শিগ্রীর এসো।"

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে অভ্তপূর্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। ঠাকুরের মোহন মৃত্তি, মধুর কণ্ঠ, আর সমেহ আহ্বান বার বার মনে পড়িতে থাকে। কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেনা জন, এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া এই আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আদিয়াছে।

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশরে ছুটিয়া যান। ঘনিষ্ঠ আয়জনের মতো স্নেহের সহজ ও খাভাবিক দাবী নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন—"ভোর এখানে আসতে এত দেরী কেন রে ? ভোর জহ্ম যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির।"

রাখাল তো অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই মধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন। মন তাঁহার অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রাস্তে বিসিয়া থাকেন—ভাবসমুদ্র অস্তরে কেবলি ভরঙ্গায়িত হইতে থাকে।

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটি আনন্দোজ্জল শিশু। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও ভেমনি সহজ অধিকারের বলে তাঁহার কোলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। আব্দারের যেন সীমা নাই, ভূলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবক। ঠাকুরের এ বাৎসল্য লীলা চলে অব্যাহত ধারায়—স্মেহে, প্রেমে, মমভায় শিশুপ্রভিম পবিত্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত করেন।

রাখাল ঠাকুরকে কথনো দেখেন স্নেহময় পিডা রূপে, কখনো স্থারূপে, কখনো বা দেখেন তাঁহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্গুরু-রূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ্ঞ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের আজিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে।

আত্মীয়ম্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন। সে সন্ত বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখা-পড়ায় কৃতকার্য্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্মবান—ইহাই তো ভাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত। স্থযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমন্ত ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হয় ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন ক্রেমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতা আনন্দমোহন বড় ছশ্চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাঁহাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া আবদ্ধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্শ্মে লিগু রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজা ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া নিভেই হইবে। কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে ! রামকুষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অন্তুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। আর, কি স্থমধুর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখালের প্রশস্তিও পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন তাঁহার শাশুড়ী নিজের ক্সাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। ক্সা ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ ভাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন।
হঠাৎ মনে ভাঁহার প্রশ্ন জাগে— রাথালের বধ্টি স্থলকণা ভো !
ভাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাথালের অধ্যাত্ম-জীবনের ক্ষতি
হইবে না ভো !

ঠাকুর তথনি মেয়েটিকে নিকটে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন। তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, "নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই—দেবী শক্তি। স্বামীর ধর্মপথের বাধা হবে না কোনদিন।"

সারদামণি তখন নহবংখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দেশ দেন, "ওকে বল্বে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

রাখাল দিবারাত্র রামক্ষের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। প্রাণ ভরিয়া করেন তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা। এখন হইছে ঠাকুর যথনি ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমভাভরে বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন।

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্নে ও সতর্কতায় গড়িয়া তুলিতেছেন। যথনি যেখানে যান, তরুণস্থলত যে চপলতাই রাখাল করুন না কেন, সর্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। চরিত্রের সামান্ততম ক্রটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাঁহার শাসন ও তিরস্কার।

ন্তন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক। সেদিন একটি বিশেষ ধরণের অনুভূতি লাভের জন্ম মন তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন।

সব কিছু অন্তর্য্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শান্ত স্বরে ব্ঝাইলেন, "ওরে, এখনো তার সময় হয় নি, আর একটু সবুর কর্।"

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। এ কি রকমের একগুঁয়েমি ভার। তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এবার রাখালের থৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রুখিয়া দাঁড়াইরা উত্তেজিত কঠে কহিলেন, "বেশ তো, আপনার কাছে কিছু চাইনে। আপনার এখানে থাকারও আমার কোন দরকার নেই। আমি আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু কি পরম আশ্চর্যা। রাখাল যতই চেষ্টা করুন না কেন, দক্ষিণেশরের বহির্দারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। পদন্বর কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে। ধীরে খীরে তাঁহার ক্রোধ পরিণত হয় বিশ্বয়ে।

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় শুভূ নিকটে আসিয়া জানাইলেন স্নেহ-আহ্বান।

ठेक्ट्रिय दिन पूर्व को जूरका ब्लाज शिक्ष व्या प्रस्ता

করিলেন, "কিরে, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি ? তবেই এবার বুঝেনে।"

রাখাল বৃঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কুপার এই গণ্ডীকে ভেদ করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। পরম কারুণিক সদ্গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাঁহারই নির্দিষ্ট পরিধির ভিতরে রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন।

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে কঠোরভাবে ভর্ৎ সনা করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদগ্র হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কুপালু প্রভু অতঃপর নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন, ভাহা তাঁহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীরই উপযুক্ত।

রাখালকে বলিলেন, "ওরে এখানকার কিন্তু প্রাবণ মাদের জল ব্য় । জানিস্ তো, প্রাবণ মাদের জল হুড়হুড় করে আদে আর বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব। বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—'মা, এতে ওর অপরাধ নিসনি, ও যে নিতান্ত বালক।"

রাখাল অতঃপর তাঁহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রাস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

অন্ন কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-অন্নভৃতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর সর্ব্বসত্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসে ভাবাবেশের জোয়ার। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত। সন্থিৎ ক্রিয়া পাইবার পর ব্ঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অন্নভৃতি ঠাকুরেরই কুপা-প্রসাদের ফল। যে বস্তু লাভ করার জন্ত সামান্ত কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে

বাতবিততা করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি উত্তর জীবনে তাঁহার স্মৃতিতে চিরজাগরক ছিল।

রাথালের দক্ষিণেশরে আগমনের প্রায় ছয় মাদ পরে নরেনের সহিত রামক্ষের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধ নরেনের প্রতি ঠাকুরের রহিয়াছে অপার স্নেহ, তুর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বদেন, হৃদয়ের জালা জুড়ান। উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রাহের সম্মুখে প্রণাম করিভেছেন। রাখাল তাঁহার সঙ্গে, ভিনিও ভক্তিভরে হইভেছেন প্রণত। নরেন তখনো তাঁহার ব্রাহ্মদমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ বর্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্গদ ভাব, এই দৈশুময় প্রণাম নিবেদন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাঁহার অধিকার কই ? সত্যসন্ধ তেজ্মী নরেনের মনে হইল, এতাে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়া নিয়া কঠাের ভাষায় তিনি তিরস্থার করিলেন।

রাখাল সভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় জড়সড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে, সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের সাকারে বিশ্বাস হয়েছে —নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। ওর যে সাকারেরই ঘর।"

ठोक्रतत এই विश्वाममृश्च कथाय नरत्रनरक नित्रस रहेरा एक्या याय । न्जन कामाहे--जाहे श्रुतवाज़ी रहेरा त्राशास्त्र मास्य मास्य নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই নৃতন দাস্পত্যজীবন আশ্বাদনের জন্মও আর যেন উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অমুষ্ঠানও তাঁহার কাছে আজকাল বিরক্তিকর।

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিন্ত হিসাবে ভুল নাই। দিবা দৃষ্টি সহায়ে বৃঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সৃশ্ব ভোগেচ্ছা কিছু কিছু রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, "রাথাল যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ী-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।"

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গৃহে চলিয়া যান, ছই চারদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আদেন দক্ষিণেখরে। আত্মীয় ও বন্ধ্বান্ধবেরা তর্ক করেন, "রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেডেছো, মুক্তির জন্ম অভিলাষী হয়েছো, ভা ভো ব্যলাম। কিন্তু ভোমার জীর ভাতে কি? সে বেচারা অসহায়া, কোন দোষই ভো সে করে নি। ভাকে ভ্যাগ করলে কোন্ ধর্ম লাভ হবে, বল ভো?"

পত্নীর ভবিশ্বতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাথালের ছন্চিস্তা হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বিসিলেন, "ভাই ভো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে ? তার ছর্দ্দিশার জন্ম শেষটায় কি আমিই দায়ী হবো ? পাপের ভাগী হবো ?"

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিম্পন্দ হইয়া বিসিয়া থাকেন। পলকহীন নয়ন হটিতে বিরাজিত পরম নির্লিপ্তি। রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি ঠাকুরের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, সিন্ধান্তের জন্ম একান্ত মনে নির্ভর করিতেছেন তাঁহারই উপর। অথচ এদিকে ঠাকুরের মনোযোগ দিবার অবসরই যেন নাই। এ বড় রহস্তময়।

করেকদিন পরেই কিন্তু রাখাল তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হন, এই উত্তর আসে ঠাকুরের কুপায় এক অন্তুত অতীক্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া। দক্ষিণেশরে ঠাকুরের ঘরে বসিয়া রাখাল ধ্যানকরিভেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, শয্যাপরি উপবিষ্ট ঠাকুরের মৃত্তিখানি দিব্য আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই দেখা গেল আর এক অপূর্বে দৃশ্য। জগজননী মহামায়া সেখানে জ্যোতির্ময়ী মৃত্তিতে আবিভূতি হইলেন তারপর ধীরে ধীরে দেবীর ঐ মৃত্তি রামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশিয়া গেল।

সেদিনকার এই দিবাদর্শন রাখালের সর্ব্বসন্তায় এক প্রচণ্ড
নাড়া দিয়া গেল। রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মাহাত্ম্যের কিছুটা তিনি
উপলব্ধি করিলেন। সদ্গুরুর উপর আসিল মনের দৃঢ়তর বিশ্বাস।
পরমাশ্রয়রূপে একাস্তভাবে তাঁহাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।
সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনের উপর আসিল প্রবল বিভৃষ্ণা। স্ত্রীর
প্রতি যেটুকু মোহ অবশিষ্ট ছিল, সেদিনকার অভীক্রিয় দর্শনের পর
সেটুকুও যেন নিশ্চিক্ত হইয়া গেল।

ঠাকুর প্রায়ই উচ্চ ভাবভূমিতে আর্চ্ থাকেন, আপনভোলা মহাপুরুষ্বের পরিধেয় বস্ত্রেরও কিছু ঠিক থাকে না, অনেক সময় দিগপর
হইয়াই বিদিয়া থাকেন। কিন্তু যত ভাবতশ্বয়ই থাকুন না কেন,
রাখাল প্রভৃতি তরুণ শিশুদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনে একটুও তাঁহার ভূল
ক্রেটি হয় না। বিশেষ করিয়া সদাসলী রাখালের উপর নিবদ্ধ থাকে
তাঁহার সদা জাগ্রত দৃষ্টি। প্রতিদিনকার ধ্যান-জপের প্রেরণা ও
নির্দেশ দানের সঙ্গে ঠাকুরের নিজের সেবার কাজ ও গৃহকাজের
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রাখালকে দিয়া করানো হয়। সব কিছু যাহাতে
নিশুঁত হয় সেজস্থ ঠাকুরের সতর্কতার অবধি নাই। আধ্যাত্মিক ও
ব্যবহারিক এই উভয় জীবনের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের ফলেই উত্তরকালে
রাখাল মহারাজ রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের নেতৃত্ব এবং ছরুহ দায়িত্বের
ভার অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন। সিন্ধকাম সাধকের
জীবনে দেখা যায় জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অপূর্ব্ব সমাহার।

মানসপুত্র রাখালের উপর ঠাকুরের প্রহরা ছিল অভন্ত, নিরবচ্ছিয়। সেদিন রাখালকে চিন্তিত দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন, তীক্ষ কঠে প্রশ্ন করিলেন, 'তোর মুখ অমন দেখাছে কেন রে ? কি যেন একটা গুরুতর অস্থায় করেছিস। ঠিক করে বলতো।"

রাখাল বড় থতমত খাইয়া যান। ভাবিয়া পান না, অজ্ঞাভসারে কোন্ অপকর্ম তিনি করিয়াছেন।

তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঠাকুর আবার কহিলেন, "ভাল করে ভেবে ছাখ তো, কোন মিথ্যে কথা বলেছিস কিনা।"

এবার রাখালের মনে পড়িল, সভািই তো, সেই দিনই রহস্তছলে এক বন্ধুর কাছে তিনি একটা মিথাা কথা বলিয়াছেন। ভক্তবংসল রামকুষ্ণের স্কা দৃষ্টিতে এই তথাটি এড়ায় নাই। সাধকের পক্ষে ঠাট্টা-বিজ্ঞাপের ছলেও যে অসত্য বলা অস্থায়, এ তথ্টি চিরতরে তাঁহার অস্তরে গ্রাথিত হইয়া যায়।

উত্তরকালে সত্যসন্ধ আপ্রকাম সাধক বাখাল মহারাজ বলিতেন "যে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যাচার করে, তার জপতপ সাধন সবই বুণা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের এমন ধারণা করে দিয়েছেন যে, আমরা বুঝেছি—অক্ত অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথাা-বাদীর বা মিথ্যাচারীর পাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

সেবার ত্রাহ্মদের এক উৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন।
সঙ্গে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও শিশু। উৎসব অনুষ্ঠানের শেষে ধনী
গৃহস্বামী তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধুনের নিয়া মহাব্যস্ত, ঠাকুর
বা তাঁহার সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসরই তাঁহার নাই।

অস্তরঙ্গ ভক্তগণদহ ঠাকুর এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন, মাঝে মাঝে বালকের মতো প্রশ্ন করিতেছেন, "কই রে, কেউ যে আমাদের ডাক্ছে না রে।"

রাখাল এতক্ষণ নীরবে গৃহস্বামীর এই অবহেলা সহ্য করিছে-ছিলেন। এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চলুন মশাই! আমরা এক্ষুনি চলে যাই। এ অভন্ত জায়গায় আর থাকা নয়।" ঠাকুরের কিন্তু নড়িবার মোটেই লক্ষণ দেখা যায় না। উত্তরে বরং অভিমানাহত রাখালকে ভয় দেখাইয়া বলেন, "আরে রোস্। এত কোঁস কোঁস করিস্নে। বলি, গাড়ী ভাড়া তিন টাকা ছ আনা কে দেবে ? আছে ভোর টাঁকে ? তাছাড়া, এত রাত্রে ভোরা সব খাবিই বা কোথায় ?"

রাখাল নিরস্ত হইয়া ভিতরে ভিতরে গজিতে থাকেন। অবশেষে গভীর রাতে একটি অপরিচ্ছন্ন কোণে বসিয়া সবাই ভোজন সমাধা করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে কিন্তু রাথালের মনশ্চক্ষু হইতে একটি পর্দা অকমাৎ সরিয়া গেল। নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর উপেক্ষার মধ্য দিয়া ঠাকুরের কি অপরাপ ক্ষমাস্থলের রূপই না আজ ফুটিয়া উঠিল। এই সঙ্গে রাথাল ধক্ত হইলেন নিরভিমানতা ও সরলতার মূর্ত্ত বিগ্রহ-রূপে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া।

রাখালের মনোভাব ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত রহে নাই। তরুণ শিশ্বকে লক্ষ্য করিয়া স্নিশ্বস্থরে কহিতে লাগিলেন, "তাখ্, গৃহক্তেরা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞানতার জক্ষ সাধুর সঙ্গে ঠিকমতো আচরণ করতে পারে না, প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে ভূলে যায়। কিন্তু সাধুর উচিত তাদের নিভান্ত অবোধ বলে ভাবা, দোষ না দেখে ভাদের কল্যাণ কামনা করা। আমরা আজ্ঞ ও-বাড়ী থেকে না খেয়ে চলে এলে, গৃহক্তের যে অমঙ্গল হতো রে।"

नौत्रव विश्वरम् ताथान ठाकूरत्रत्र कक्षणाचन मृखित्र मिरक निर्निरमरम ठाहिमा त्रहिरनन ।

অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধকের কাহারো কাহারো নানা দিব্য অনুভূতি ও দর্শনাদি হইভেছে। রাখালের অন্তরে এক্ষয় মাঝে মাঝে কোভ জাগিয়া উঠে। এত সাধন-ভক্তন করিতেছেন, কিন্তু কই, ঠাকুরের কুপা ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় তো তিনি তেমন পাইতেছেন না। ঠিক এই সময়ে ঘটিল এক দিব্য দর্শন। ভবভারিণীর মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রাখাল সেদিন জ্বপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সারা কক্ষটি এক অলোকিক জ্যোতিতে উদ্তাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধ্ তাহাই নয়, এই জ্যোতির প্রবাহ ক্রমে আরো তীব্র হইয়া উঠে, ভারপর অগ্রসর হয় জ্পনির্ভ রাখালের দিকে।

একি অন্তুত দৃশ্য! রাখাল কি জানি কেন ভয় পাইয়া গেলেন।
ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় নিলেন ঠাকুরের কক্ষে। বিশ্বিত ও বিমৃঢ়
হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া আরুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তারপর হাসিয়া কহিলেন, "কিরে, তুই না ক্ষোভ করিস দর্শন-টর্শন তেমন কিছু হচ্ছে না। আবার তা যখন হয়, ভয়ে পালিয়ে আসিস্। তা হলে কি করবি, বল্ ?"

রাখাল বৃঝিলেন, ভ্রান্ত বৃদ্ধিবশত: নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর সদ্গুরু, অন্তর্যামী, তাঁহার কাছে তিনি চিরতরে আত্মমর্পণ করিয়া আছেন। কাজেই সকল দায়িত্বভার যে তাঁহারই। এ কথাটি বিশ্বত হওয়া ভো রাখালের পক্ষে শোভন হয় নাই।

অপর একদিনের কথা। রাখাল মন্দিরের সম্পৃষ্ণ নাটমন্দিরে বিসিয়া একান্তমনে জ্বপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে সারা সতায় নামিয়া আসিল ধ্যানের স্রোভ, তরুণ সাধক ভাহার গভীরে সন্তায় নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

এমন সময় সেখানে ঘটিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভাবতশ্বয় অবস্থায় টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন রাখালের সম্পূথে। দৃগুস্বরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "ওরে, এই যে ভোর মন্ত্র। আর এই তাখ ভোর ইষ্ট।"

ঠাকুর, এ কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সম্পূর্ণে ফুটিয়া উঠিল জ্যোতির্ময় ইষ্টমূর্ভি।

ठाकूत्र रयन व्यशाच-त्रारकात्र महान् अख्यकानिक, क्षणीकिक नग्न

উপস্থিত হওয়া মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবিভূতি হইলেন, শিয়ের জীবনে ঢালিয়া দিলেন কুপার প্রসাদ।

সেদিনকার এই অভীন্দ্রিয় দর্শন রাখালের সারা দেহে মনে জাগাইয়া তোলে অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ। ভাববিহ্বল হইয়া ঠাকুরের চরণতলে তিনি পতিত হন।

রাখালের সাধন পথের বাঁকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিদ্ন। তরুণ হাদয় এক এক সময়ে অশান্ত, বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠে। মনে উঠে চিন্তার তরঙ্গ, ঠাকুরের পরমাশ্রয়ে তিনি বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু যে পরম প্রাপ্তির জন্ম মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এখনো রহিয়াছে স্বদূরপরাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উচ্চতর উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা তো স্থায়ী হইতেছে না।

সেদিন জপ করিতে বসিয়া মনে বড় অমুশোচনা জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিকার। ভাবিলেন, নাঃ আর এমন করিয়া এখানে পড়িয়া থাকা নয়। যেদিকে হুই চোখ যায় সেদিকে বাহির হুইয়া পড়িবেন।

ভক্তের অন্তরের এই আলোড়ন অমনি উচ্চকিত করে অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণকে। দ্রুত পায়ে চটি ঠক ঠক করিয়া তথনি রাখালের কাছে আসিয়া তিনি উপস্থিত। তরুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, "ভয় কিরে ? আমি তো আছি। আচ্ছা হাঁ করে জিবটা বার কর দেখি।

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তথনি আপনমনে অক্ষুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙ্গুল দিয়া রাখালের জিহ্বাতে অন্ধিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক রেখা।

তরুণ সাধকের অন্তরের সর্ব্য কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহুর্ছের মধ্যে শান্ত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাসিতে থাকেন।

প্রয়োজন মতে৷ এমনি করিয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজ্ঞ অভিয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, শিয়ের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্যাত্ম-সৃষ্টিরূপে।

সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজন করার ফলে রাখালের সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখা দেয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব্ব সমাহার। নিরস্তর সাহচর্য্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। এ সময়ে ধ্যানজ্ঞপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে আসন, মুজা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু দিয়াছিলেন।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাখাল অদ্বে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে যোড়শোপচারে কারণবারি সহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত পাত্র হইতে কারণবারি আঞ্লে তুলিয়া রাখালের জ্র-যুগলের মধ্যে ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়া দিলেন। অক্ষুট স্বরে উচ্চারণ কবিলেন নিগৃত্ মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অকুষ্টিত সেদিনকার ঐ ক্রিয়ার পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি নৃতন স্তর। বলা বাছলা এই তরুণ শিয়োর প্রত্যেকটি অমুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরেই সভত নিবন্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্প্রকর সদাজ্যাগ্র দৃষ্টি।

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি
বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিবাদৃষ্টি সহায়ে প্রভাক
মানুষের অন্তন্তল তিনি পরিফাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের
দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত
হইত। নব অলোকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ
আসিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে টানিয়া নেওরা
ক্ষেণ্ বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা সঠিকভাবে

নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলন্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই মনের অভ্যস্তরভাগ আগে হইতে খানিকটা দেখিয়া নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাঁহার মনে হইত শুদ্ধসন্থ, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদেরই উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে।

শিখ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অভিমাত্রায় সন্ধাগ।
রাখালের এই কাণ্ড তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাঁহাকে
ডাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা,
তোর এসব কি হানবৃদ্ধি বল্ তো ? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি
নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না—কেবলই অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্।
বিভৃতির দিকে নন্ধর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে ? ছিঃ ছিঃ
ওদিকে মন রাধিস্নে—ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।"

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃঝিলেন, অন্তর্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম ভক্ত-সাধকের প্রতিটি আচার-আচরণের দিকে। আজ তাই কুপা করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভৃতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অস্কুরে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে রাখালের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রৌভৃত করিলেন ইস্টের পাদপদ্মের দিকে।

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্পকাল মধ্যে অন্তর্ম থীন হইয়া যান, তলাইয়া যান চৈতস্তময় সন্তার অতল গভীরে। এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য উদ্দীপনা। এক একদিন ভাবপ্রমন্ত হইয়া অস্কৃটস্বরে রাখালকে কহিতে থাকেন, "আমি ভো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। হাঁরে, তুই কবে এলি ? বল্ দেখি, কবে এলি ?"

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা অবাক বিশ্বয়ে ভাবিতে থাকেন, রাথালের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। অশান্তরের পুরানো সম্পর্কের ধারাটি বাহিয়াই ভাহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ষদের এই নিত্য সম্বন্ধের গৃঢ় ইঙ্গিভটিই যে ভাবমত্ত সদৃগুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আঞ্চ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত শিশ্বাগোষ্ঠা। দিব্য স্পর্শ, সামিধ্য ও সাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের জীবনে প্রজ্ঞলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো। তাই বৃঝি এবার লীলামণ্ড হইতে নিজেকে অপ্যত করিয়া নিতে চান। এ উদ্দেশ্যে নিজ দেহে স্থষ্ট করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর তাঁহার শুক্রামাকে উপলক্ষ করিয়া শিশ্বেরা হইতেছে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। স্বার অলক্ষ্যে গুরুতাইদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন। ঠাকুরের স্বো-শুক্রামার মাধ্যমে রাখালও নিবিড্ভাবে যুক্ত হইলেন তাঁহার সঙ্গে, অচ্ছেম্ম বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন তাঁহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে।

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন—ঠাকুরের দেই সিদ্ধ দেহ, ভাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ ? সাধন বলে অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হয় নাই ? জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম ইইয়াছেন ? কি ভাহার প্রকৃত স্বরূপ ? জিজ্ঞাস্থ তরুণ সাধকের মনে বার বার এই সব প্রশ্ন আসিয়া ভীড় করে।

শ্রামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

সেদিন খ্যামাপ্কা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিয়োরা সকাল হইতেই প্কার আয়োজনে রড। ঠাকুর স্বয়ং প্রীপ্রীমায়ের প্রা সম্পন্ন করিবেন। প্রার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আক্ষিক ভাবের জোয়ার। আতাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে স্বাই তখন সম্পরে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় ভাঁহারই অর্চনা। সচন্দন রক্তজ্বা ঠাকুরের চরণে অঞ্চলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন।

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব অর্চনায়। ক্রদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার ভাবিতে থাকেন, শ্রামাপুলার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ কত উৎদাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাগু! লগ্ন উপস্থিত হইলে দেখা গেল, নিজেই নিজের পূকা ভিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর দিবা আবেশে হইলেন অভিভূত।

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধা দিয়া অস্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র রামক্ষের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। ভক্তদের পূজার অঞ্জলি পরম লক্ষ্যে গিয়াই পৌছিয়াছে।

দেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে নৃতনতর এক উপলব্ধি। সদ্গুরুর সর্বব্যাপী মহিমার আলো নৃতন করিয়া উদ্তাদিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়াকাশে।

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের অদৈভানন্দ) উন্রাথণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভীর্থদর্শনের পর সাধু সেবা করাইতে হয়, বুড়ো গোপালের অভিলায— একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

জীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি? এথানেই সব রয়েছে—এই ছোক্রাদের খাওয়ালেই ডোর কাজ হবে।"

বুড়ো গোপোল ভখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া কভকগুলি গেরুয়া বসন ও মালা-চলন আনাইয়া নেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী ভরুণ ভক্তেরা সবাই সেখানে উপস্থিত।

## > नौनाश्चनक-नावकानम

ঠাকুর একে একে ভাঁহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন একটি করিয়া গৈরিক বন্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অমুষ্ঠান, কিন্তু তাহার তাৎপর্যা বড় গভীর। দেদিন ইহারই মধ্য দিয়ারামকৃষ্ণ-সন্নাসী সজ্বের বীজ ঠাকুর তাঁহার নিজ হস্তে রোপন করিলেন।

বৈরাগা ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধারা ঠাকুর এই ভক্তদের জীবনকুন্ডে ঢালিয়া দেন। এই কুপাপ্রসাদ উত্তরকালে তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসী পার্ষদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপূর্ব্ধ সমাহার সম্ভব হয় তাঁহাদের জীবনে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিখ্যদের কেইই শুদ্ধ সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিশুদের বলিতেন, "শুক্নো সাধু হবি কেন শুধুশুধু তোরা জেনে রাখ্বি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।" রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ ভাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সুখে হুংখে মঠ মিশনের কর্মের ভাঁড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা যাইত ভাঁহার প্রশান্ত, প্রসন্ত্রমধুর মৃর্তি।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ পর্যাটনের ঝোক প্রবল হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বৃদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিভেছেন পুরী, বারাণসীতে। রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নন, অটল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন, অবিচল নিষ্ঠায় করিভেছেন তাঁহার সেবা-শুশ্র্যা। কাশীপুরের বাগানে এ সময়ে ভক্তণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্ত্তবানিষ্ঠার পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সভ্তের নায়করূপে দেখা যায় তাঁহারই পরিণত অভিব্যক্তি।

ঠাকুরের ক্লগাবস্থায় নরেন একদিন অক্সাৎ গয়াধামে চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্থায় অভিবাহিত করিবেন। নরেনের অমুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অমুবিধা হটবে বলিয়া রাধাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এ তুর্ভাবনার কথা অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। রোগশয্যায় বসিয়া স্মিতহাস্তে সেদিন রাখালকে কহিলেন, "কেন তুই মিছে ভেবে মরছিস্ কোথায় যাবে সে ? কদিন বাইরে থাকতে পারবে ? তাখনা এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই।"

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "মনে রাখ্বি, যা কিছু আছে সব এইখানে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অস্থাস্থ ভক্তেরা ফিরিয়া আদিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে।

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অন্ত দৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া আসে। উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের মতো গুটিকয়েক ভক্ত-শিয়্যেরই প্রভু নহেন। জ্বগংগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। এশী লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জ্বগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি বিতরণের জ্ব্মাই তিনি আসিয়াছেন।

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া কেলিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "উনি নিজে কুপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্গুরু জগদ্গুরু'। তোমরা কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্মই আবিভূ ত হয়েছেন ?"

নরেন একথা শুনিলেন। অসামাস্ত প্রতিভা ও তীক্ষবৃদ্ধি ছিল তাঁহার। তাই যে কোন তম্ব ও তথা তাঁহার সম্মুখে আসিত, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি সোংসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাদ্ম্য-কীর্ত্তন শুক্র করিলেন।

রাখাল হাষ্টচিতে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, "আজকাল নরেন আপনাকে খুব বুকভে শিখছে।" ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বল্তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে।"

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন, "বীরভাব, স্থীভাব ---সমস্ত কিছু ভাব।"

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন, মৃত্যুর কহিলেন, "দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু।"

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "ওরে, কি বুঝালি বল্তো?"

"যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে।"

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, "দেখছিস্ কেমন বুঝ্ছে?"

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাঁহার সহিত কথা প্রসঙ্গে এমনিভাবে রাখালের কাছে স্থুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একাস্তে বসিয়া নানা নিগৃঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, আঞ্রিত ভক্ত-শিশ্যদের ভবিশ্বং জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "জানিস, আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে।"

ঠাকুরের সামাস্ত একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বৃঝিয়া নিতে ভীক্ষণী নরেনের একটুও দেরী হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, ভক্ত-শিশুদের যে সজ্ব পরবর্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল। বিনা দিধায় তথনি মনে মনে নরেন ইহা মানিয়া নিলেন।

ভারপর সুযোগমতো একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, "রাখালরাজকে আজ থেকে আমরা রাজা বলেই ডাক্বো।

ভড়েরা ভানেন, রাখাল ঠাকুর রামকুফের মানসপুত্র, পরম

আদরের ধন। কাজেই সবাই তাঁহার এই নূতন নামকরণ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অক্সান্থ ভক্তদের ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, "বেশ করেছিস্ ভোরা। রাখালের রাজা নামই ঠিক বটে।"

ভবিষ্যুৎ রামকৃষ্ণ সজ্যের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাঁহার অস্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভূগিতেছেন। তরুণ শিয়্যেরা প্রাণপণে দিন রাত তাঁহার দেবা করিয়া চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার উপদ্রবত্ত করিত।

শশী মহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "পাগলীকে আর আস্করা দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধারু। মেরে ভাড়াতে হবে।"

কুপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃত্ত্বরে কহিলেন, "না—না সে আসবে। আর আমায় দেখেই চলে যাবে। ওকে ভোরা ভাড়াস্ নে।"

ঠাকুরের আদেশ শশী মহারাজকে শুনাইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, "ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণার সহ্য করে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কভ তর্ক করতো। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে গেলে আমরা কেউই নির্দ্ধোষ নই।"

উদারবৃদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার বার সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধনভজনে রাধাল এক অপূর্বে উদার প্রেমণৃষ্টিতে সকলকে নিরম্বর নিরীক্ষণ করিতেন। ভাঁহার ঈশবলুক চিত্তে জীরামকুকের আদর্শ ও ভাঁহার প্রেমমৃর্তি দিন দিন দৃঢ়ভাবে অন্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই হল।' কাশীপুর উভানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন ক্ষুরিত লইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উভানে তাহা অন্ধরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সজ্ব ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইহার। পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ।"

ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগদ্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা শোকে হইলেন মৃত্যমান। যাঁহার প্রেরণায় এহিক শ্রীবনের সব কিছু তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আন্ধ্র কোন্ অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন ? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকদের শ্রীবনে নামিয়া আদিল এক সীমাহীন শৃস্ততা।

নরেনের স্থান্য এখন একমাত্র চিন্তা, ঠাকুরের ভ্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের কি করিয়া সভ্যবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি করিয়া সর্বত্র প্রচার করা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেই বৃথি একদিন মুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত স্থ্যেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জ্ঞপ করিডেছেন। হঠাৎ ছায়া মূর্ত্তিতে গ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন। কহিলেন, "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ভার আগে একটা ব্যবস্থা কর্।" নির্দেশটি দিয়া ছেখনই ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

> याभी जनावमः कौरव कथा—(मर्वक्रवाथ वस्

সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাঞ্চনয়নে নরেনের কাছে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, "ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জ্বন্থ একটা আস্তানার বন্দোবস্ত কর, একত্রে তারা সাধন-ভজ্জন করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো।"

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাভীরে একটা জীর্ণ বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শুরু করেন বসবাস।

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহাদের এখানকার সাধনা ও সজ্ববদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া স্ত্রপাত হয় মঠ প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী এই ভক্তেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে, ভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে মুমুক্ষার আলো জালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাজ্ফা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ধ্যান-জ্বপ, কীর্ত্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া চলিল।

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বরানগরে আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে যুবক ভক্তেরা স্বভাবভঃই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়ীতে কিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল অক্সরপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ ভিতিক্ষা ও তপস্থা যেন আরো তাঁব্র হইয়া দেখা দিল।

পিতা বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখির হৃদয়ে ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত অকপটে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে এখানে আসেন? আমি এখানে বেল আছি। এখন আশীর্বাদ ক্রুন, যেন আপনারা আমায় ভূলে যান, আর আমি আপনাদেব ভূলে যাই।"

দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সন্ধল্লের কথা কহিলেন তাহাতে পিতা বৃঝিয়া নিলেন, আর তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবান্ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধ্ মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অন্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। পরবর্তীকালে তাঁহার দশ বংসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশাস্ত ও নিব্বিকার।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের জীবনে সংযোজিত হয় এক নৃতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া স্বাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নব নামকরণ হয়—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তপস্থা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওরে, আমি যোল টাাং করেছি, ভোরা অন্তত এক টাাং ভো কর্।" মুমুক্ষু ভক্তদের একথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছুময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাঁহারা অগ্রসর হন।

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্ন্যাসীদের।
ভিক্ষা কোন দিন জুটে, কোনদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা
পরমহংসের কৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎসা
ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপস্বীদের তাহাতে জক্ষেপ
নাই। সদাই সাধন-ভজনে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়করি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে থাবার কিছু নেই, ভাত জোটে ভো স্থন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু মুনভাতই চললো, কিছ কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জ্বপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তথন আমরা ভাসছি। কথন কথন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও মুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে। সে কঠোরভা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি ?"

বরানগরের এই দিনগুলির শ্বৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, "যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুট্ছে।"

পরবর্ত্তী পর্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্থদর্শন ও নিভ্ত তপস্থার প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অস্থাক্ত গুরুভাইদের মতো ব্রহ্মানন্দ মহারাজ্ঞ কয়েক বংসর অভিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রেমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা পবিত্র পীঠে ভিনি দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন বিভার।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্মদা তীরে ওঁকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন।
পুণ্যভোয়া নর্মদার সহিত আচার্য্য শঙ্করের নানা স্মৃতি কড়িত, তাই
এখানে পৌছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে
রহিয়াছেন গুরুভাই স্ববোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয়
গ্রহণ করিলেন।

নর্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবংই বোধ করিতেছিলেন। এবার এথানে পৌছানোর পর তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল।

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্থার অমুকুল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুফা তৈরী করিয়া, নিভ্ত সাধনায় বিসিয়া আছেন। নদীতীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ধ্যানাসনে বিসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানন্থ অবস্থায় একাদিক্রমে হয় দিন অভিবাহিত হইয়া গেল, অভীক্রিয় পরম বোধে সর্ববিদন্তা রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুজাই সুবোধানন্দ পরম যত্নে তাঁহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিছেন।

গোদাবরী তীরের দগুকারণা অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। এখানকার পঞ্চতি ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অভি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক তুর্লভ অধ্যাত্ম-অমুভূতি লাভ করেন।

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণাস্মৃতির অমুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল জটা-কম্বল পরিহিত ধর্মধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মৃর্ভি। তরু-কতার পুপাঞ্চলি আর পাথীর সেখানে কুজনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম,' বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে প্রমন্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতনা ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাঁহার কঠে রামনামের গুল্পরণ চলিতে থাকে। এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আমহারা হইতেন এবং স্থবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাঁহাকে আগুলিয়া রাধিতেন।

ষারকা, গির্ণার, পুকর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও মুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন। এখানে মাসিবার পর হইতেই মন তাঁহার কঠোর তপস্থার জন্ম ব্যাকৃল হইয়া উঠে। দিনের পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত চউতেন অগাধ ভাব-সমুজে। এক কৃঠিয়াতে বাস করিয়াও কোন কোন দিন সঙ্গী শুক্রভাই সুবোধানন্দের সহিভ বাক্যালাপ পর্যস্ত হইছে না। সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্য্য আনিছেন, প্রাই দেখা যাইছ ব্রহ্মানন্দ ভাহা স্পর্শ করেন নাই।

এই ধ্যানতগমতা ও কৃচ্ছ সাধন দেখিয়া সুবোধানন্দ মনে মনে ভাষতের গাধক ১-১২ ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর কয়দিন টিকিবে! সেদিন গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোষামীর সহিত তাঁহার দেখা। কথা প্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্থা শুক্র করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাঁইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পরদিনই ধ্যানরত ব্রহ্মানন্দের কৃটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। তৃক্ধনে তৃক্ধনকে দেখিয়া মহাথুসাঁ, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচনা শুরু হইল।

কথা প্রসঙ্গে গোসাঁইজী কহিলেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব রক্ষ সাধন-ভদ্ধন, অহুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন !"

ব্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাঁর রূপায় যে সব অমুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

গোসাইজা ব্ঝিলেন, এশী প্রেমের হ্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইন্ফ্লুয়েঞ্চার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই গোসাইন্দী তাঁহার কৃটিরে ছুটিয়া আসেন। কৃটিরে কোন মশারী নাই দেখিয়া তথনি উহা কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর শয্যায় তাহা টানাইয়া দেন। গোসাইন্দীর প্রদত্ত ঔষধ খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ এ সময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

কিছুদিন পরে সঙ্গী স্বোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং ব্রহ্মানন্দ তখন নিভ্তে বসিয়া কঠোরতর তপস্তায় ব্রতী হন। যেদিন ইছো হয় সাধ্করা করেন বা কোন কুঞ্চে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো বা উপবাদে ছই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারেন না।

এ সময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বস্তর জ্যোভিশ্নয় মৃতি চকিতে ভাঁহার সমূপে আবিভূত হয়; ভারপর এই মৃতি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া অনুশ্র হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা অন্তর বিবাদে ভরিয়া উঠে। তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম আর ইহলোকে নাই। কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম বস্থ মহাশয় সভ্য সভাই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক। ঠাকুরের পরমভক্ত ও অক্সভম প্রধান সেবক বলিয়াই বলকামের অফর্ধান সেবিক এমন করিয়া বাজিয়াছে।

মতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুকভাই তুরীয়ানন্দ সহ মাধার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আদেন। এবার তপস্থা শুরু করেন ব্রহ্মগুলের কুমুম সরোবরে।

ত্রীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কথনো ভিক্ষা করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘূরিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুক্নো রুটি, একট শুড় বা ব্যক্সন্থ যোগাড় করা গেল না। ঐ কটিই কুয়োর জলে ভিজাইয়া ভিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। গুই চোখ ভাঁহার অঞ্চদজল হইয়া উঠিল, কম্প্রকঠে কহিলেন, "মহারাজ, আশনাকে ঠাকুর কভ আদর-যত্ন করতেন। ক্ষার, সর, ননা থাওয়াতেন, আর আমার কি ঘূর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরের এত আদরের রাখালকে আমি খাওয়াছি শুক্নো রুটি।"

বলিতে বলিতে কাঃায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। গুরুভাইদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদর ও শ্রহ্মার বস্তু।

১৮৯২ সালের প্রথমার্থ। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মঠ এ সময়
বরানগর হইতে আলম বাজারে স্থানাস্থরিত হইয়াছে। সেধানকার
চিঠি হইতে স্বামী ব্রদানন্দ এক বিশ্বয়কর আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন।
স্থান আমেরিকায়, চিকাগোর বিশ্ব-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু
ধর্মের বিজয় পভাকা উড্ডান করিয়াছেন। এই গৈরিক পরিহিত
ভক্তপ সন্ধাসীর মুখে বেদাস্তের ভত্ত ও ধর্ম সমন্দরের উদান্ত বাণী

শুনিয়া পাশ্চাত্যের মানুষ উচ্চকিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় শুরু হইয়াছে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন।

বিবেকানন্দের এই সাফল্য ভারতেও আনিয়া দিয়াছে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃতনতর গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশ দিক হইয়াছে পরিপৃরিত।

কলিকাতা হইকে আরো সংবাদ আসিয়াছে, মঠে রামক্ষের জন্ম
দিনের উৎসবে এবার যে আনন্দ উৎসব হয় ভাহা অভ্তপূর্ব। এবার
দক্ষিণেশ্বরে প্রায় বিশ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়া ধক্ত হইয়াছে।
বন্ধানন্দের হৃদয় ভাই আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঠাকুরের মাহাত্ম্য
এবার তবে জগংবাসী উপলব্ধি করিবে, তাঁহার উদার ধর্মীয় আদর্শ
ও সাধনপথ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবার লখ্নীতে গিয়া উপস্থিত হন। গুরুভাইদ্বয় তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দের সহিত দীর্ঘদিন পরে ভাঁহার মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠেন।

ব্রহ্মানন্দের সাধন পিপাসা তখনো পূর্ববং তীব্র রহিয়া গিয়াছে।
মনে সঙ্কল্ল করিয়াছেন, ঠাকুরের সহিত অবস্থানের কালে যে দিবা
আনন্দের স্রোতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনার ফলে সেই প্রেমমধ্র অমুভূতি জাগ্রত না হওয়া অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ করিবেন
না। আবার তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিরিয়া আসিলেন, শুরু করিলেন
কঠোর তপশ্চধ্যা।

ধ্যান-ভজনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন তাঁহার কাটিয়া যায়। মাধুকরী বা ভিক্ষার জন্ম কুটির হইতে এক পা-ও বাহিরে যাইতে মন সরে না। একেবারে অজগর বৃত্তি। ঈশ্বরের কুপায় যে দিন যে আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, ভাহাতেই হয় তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি।

একদিন আসনে বসিয়া নিভূত্তে একমনে তিনি জপ করিতেছেন। এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অ্যাচিতভাবে একধানি কমল তাঁহার গায়ে চড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। স্পণ্যেই সেধানে উপস্থিত হয় এক তম্বন। কোন কিছু না বলিয়া অভি সন্তর্গণে সেই কম্বলটি খুলিয়া নিয়া ফ্রভপদে সে সরিয়া পড়ে। ব্রহ্মানন মৌন হইয়া জ্বপ করিতেছেন। তস্কবের কুকর্ম সবই লক্ষা করিলেন, কিন্তু একেবারে রহিলেন নিবিবকার। মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামায়ার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এক হাতে দান করিয়া আর এক হাতে ভিনিই এটি করিলেন অপসারিত।

রামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদ্যের মধ্যে অহনিশি গুমরিয়া উঠিতেছে একটা বিরাট আত্তি ও হাহাকার। এই আতি এই হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিবা আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ করে হইবে পরিপ্লাবিত তাহা জানেন শুধ্ জীবন্দিশতা। নিজ জীবনের নৈবাশ্য ও অবাজ বেদনার অবসান ঘটানোর জন্মই দিন্ধা হু ধ্যান-ভঙ্গনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাবিতে চাহিতেছেন। বৈশ্যাময় ভপস্থাকে তাই এমনভাবে আঁকডাইয়া ধরিয়াছেন।

বুন্দাবন ধামে তথন বাস্যাত্রার বড় ধুমধাম। গুরিতে গুরিতে ব্রুদানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। স্থস জিত হাসমঞ্চে কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মন্ত হইয়া কীর্ত্তন করিভেছেন। দূর হইতে হর্ষোংফুল্ল নয়নে ব্রহ্মানন্দ সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হুদয় হইতেছে অভিসিঞ্জিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি ইশারা দিয়া তাঁহাকে ডাকিডেছেন।

কাছে যাইতেই বাবাকী তাঁহাকে পরম্যন্তে নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্তনের আনন্দে আত্মহারা, অক্তদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। এক একবার ভাব-ভন্মতার ফলে বাহ্য চেতনা লোপ পাইবার মতো ইইভেছে।

वान उत्प्रति कक्षान अक रिन्टि ध नर्छन-कीर्छन्त मरशाध वानाकी किছू श्रमाञ्च मरन डाँशांत कर्ण नित्र विद्यारहन। अध् তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাঁহার সম্মেহ
দৃষ্টি রহিয়াছে নিবন। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার
উপক্রম হয়, তওবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাঁহার
ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত
হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরজে।

ব্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্থার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাঁদের ভংকের। লিখিয়াছেন, "এইরপ কঠোর সাধন-ভজন ও তশ্বয়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিবা আলোকে সমৃদ্রাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে হু:খ-নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নিঝার যেন নির্বাচ্ছির ধারায় চাবিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইলে।"

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিশ্বদের কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত। অতঃপর বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নৃতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নৃতন আধ্যাত্মিকভার জোয়ার বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাভার আকাশ-বাভাস ভখন বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলম বাজারে ভখন কছ লোকজনের আনাগোনা। কামিনীকাঞ্চন-ভ্যাগী রামকৃষ্ণভক্তদের দর্শনের জন্ম। তাঁহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্ম, আদর্শবাদী যুবকেরা দলে দলে আসিভেছে।

> यांगी वयानमः উर्दाश्य कर्ष्क श्रकाणिछ।

দৃশ্যপতের এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই।
বৃথিলেন, লগ্ন উপস্থিত—প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মৃষ্টিমেয় ভক্তশিশ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার ভাষা
ছড়াইয়া পড়িবে দিগ্বিদিকে। যাঁহারা ঠাকুরের কুপাধন্ত, অনক্ত নিষ্ঠায়
যাঁহারা ঠাকুরকে জ্ঞান করিয়াছেন প্রমাশ্রযক্তাপে, এবার ভাষাদের
প্রস্তুত হইতে হইবে চরম ভাগগের জ্ঞা, ভাষাব কাজে ,দদ-মন-প্রাণ
উৎসর্গ করার জ্ঞা।

সেদিন বলরাম বত্তব ভবনে বাসয়। গুৰুভাই যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ঠাকুনের কুপায় বুলাবনে পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকাব ভেডের ঠাকুরের সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা স্বাই স্মরণ করতে পারে, ভাই তো বুন্দাবন ছেডে ভাদের স্বো করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো আব সহজে মিলবে না।"

আন্তরিকতা ও আত্মপ্রতায়ে ভরা ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি।
শুধু তাহাই নয়, তিনি যে ঠাহার সর্বাশক্তি নিয়া ঠাকুরেব ভাবাদর্শ প্রচারের জন্ম এবার বন্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল গুরুভাইদের চোখে।

বিশ্ব-ধর্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামক্ষের বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার ১৮৯৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়িছে দেশবাসী তাঁহাকে সাড়ম্বর সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেখানে গিয়া স্বামীজীব কপ্তে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুশ্পমালা জড়াইয়া দিলেন।

স্বামীকী ভৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদক্ষনা কবিলেন। শ্বিতহাস্থে কহিলেন, "গুরুবং গুরুপুরেমু।"

ব্রসাননতে সঙ্গে সঙ্গে উংফুর বরে উত্তর দেন, "জোষ্ঠ প্রাতাসম পিতা।"—স্বামীকী বয়সে তাঁহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি ভিনি সরণ করাইয়া দিলেন। দেই দিনই অপরাহে আলম বাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি ভাঁহার হাতে দিয়া স্বাইর উদ্দেশে কহিলেন, "এদিন যার জিনিষ ব্য়ে বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিম্ন হলুম।"

এই বংসরই স্বামীক্ষার নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়া ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্যানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দ্ধেশে মিশনের কর্ম্মীরা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দেওঘরে ছতিক্ষের ত্রাণ কার্য্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই একখানে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ, কন্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক ক্ষীবনের সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন সনক্স নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ দক্ষ হার সহিত। কিন্তু এতকিছু বহুমুখীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনদিন তাঁহার আত্মাভিমান জাগে নাই, বাহ্যিক ক্ষীবনের সংঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্বতের মতো সংগঠনের সায়ুকেক্সে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত।

স্বামীকী সে-বার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "রাজা, আমাদের এমন একটা সংগঠন তৈরী কর যা আপন ত্যাগে ও তেজ বার্য্যে আপনা আপনি চলে যায়, আমরা মরি বা বাঁচি ভার অপেক্ষা না ক'রে এটা যেন বেঁচে থাকতে পারে।"

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ্ব মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যতে মিশনের মধ্যে এমন একটা দক্ষতা, নিয়মান্ববর্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বহুমুখী কর্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দাপিত করিয়া রাখিয়াছে।

काम्बीदित किहूकांन अवसारनेत्र भन्न सामी विस्कानन त्वनुषु मर्छ

ফিরিয়া আসেন। স্বাস্থ্য তাঁহার তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতত্কিত হইয়া পড়েন।

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া ভাড়াভাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন।
শ্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামান্ধী কোনমতে
হাঁটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন,
"একি স্বামান্ধী, শুনলাম তুমি অভ্যন্থ পীডিত, ভাই দেখতে এলাম।
এখন দেখছি তুমি ঘুবে বেড়াচ্চো।"

ষামীজী উত্তর দিলেন, "কি করবো বল জি-সি। বিছানায় শুয়ে থেকে যতবার চোথ মেলেছি দেখেছি রাজা পাঁচার মতো মুখ করে সামনে বসে আছে। তাব মুখখানার ঈ লাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। ভাই আন্তে আত্তে উঠে এলুম। আমি হাটছি বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজাব মুখে একট হাসি ফুটে ডুঠে।"

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়। উপস্থিত। বাস্ত সমস্ত হইয়া কহেন, "একি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে ? শবীর কি কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে ?"

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীক্রী কহেন, "রাজা শালা আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ-ফোগ কি । আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

ব্দানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথা প্রসঙ্গে স্থামীকী বলেন, "বৃধলে জি-সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্ সয়ে গেছি। কি স্থানর স্থাভালভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাছে। রাজার রাজবৃদ্ধির তারিক অবশ্রই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলভেন- -রাখালের রাজবৃদ্ধি; একটা প্রকাশু রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক।"

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন,—"ভা চবে না কেন ! ঠাকুরেরই ভো ছেলে।"

यामीकी दर्वारकूत्र दहेशा উঠেন। जात्रभन्न वर्णन, "जार्या, ताकात न्मित्रिहारप्रमिष्ठि जांकरण भावता याग्र ना। ठाकूत्र यारक ছেলে वरम কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ— সত্যিই সে আমাদের রাজা।"

সে-বার এক ইউরোপীয় ভক্ত মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোন একটি জটিল ভবের ভিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, "তুমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে সব পুলে বল।"

ভক্তটি ব্রন্ধানন্দেরই দারস্থ হইলেন। ব্রন্ধানন্দ কিন্তু তাঁহাকে ক্ষেত্রত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, "তিনি ছাড়া তোমায় এ তত্ত্ব কে বোঝাবে, বল ?"

স্বামীক্ষীর কাছে ভক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে শোন ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি সক্রিয় ডায়নামো—আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃস্ত হচ্ছে তার ভেতর থেকে। আর আমরা এখানকার স্বাই হচ্ছি তাঁরই অধীনস্থ। তুমি তাঁকে ভাল করে চেপে ধর—কাক্ত হবে।"

ব্রহ্মানন্দ বৃথিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সভ্যায়েষী।
এবার স্থপ্নে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্থার সমাধান তিনি অবলীলায়
করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধ্বে না। তথনই স্থামীজীর
কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা। বলেন,
"আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্থামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সভ্য
বস্তু কি, তা আমি বৃথতে পেরেছি।"

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনিশ্মিত ভবনে স্থানাস্তরিত হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, "রাজা, তোর আদর শুরুণ ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে ভোর প্রকৃত সমাদর করবো ?" ষিতীরবার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীকী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর। স্নেহপূর্ণ নয়নে স্বামীকী তাঁহাকে কহেন, "রাজা, আজ্ঞ থেকে এসবই ভোর। আমি কেউ নই।"

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ গুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু গুই জনেই ছিলেন অতি অন্তর্ম, পরস্পরের প্রতি একাস্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাসসম্পন্ন। আব সর্ব্যোপরি তাঁহাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেত হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামক্ষের সহিত্ত তাঁহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া।

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রচারে স্বামীকী ও ব্রহ্মানন্দ তুইজনেই ছিলেন তুইজনের পরিপ্রক। তাঁহাদের যুগ্মশক্তি ও যুগ্ম প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কলাণে এমন সাধক হইতে পারিয়াছিল।

"স্বামীকী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেরন্থা, সাগরের মতো অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিভাবৃদ্ধির আধার, তারুণা শক্তির হুকুলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল ভরকে সভত চঞ্চল, আর মহারাক ছিলেন ধীর প্রশাস্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতম্ময়, কমনীয় বালম্বভাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মানজির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অস্তর্ম্বী ভাবহাতির বিমল মিশ্ব জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণম্পর্শী বিহাৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অস্কঃসলিলা ফক্তর পৃতপ্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রথমর দিব্য ভেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, ঠাকুরের কথায়—'ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে'।'

দিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী

<sup>&</sup>gt; षामी तकानम : উषाधन एईएए প्रकाणिए

বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অক্সান্ত শুক্রভাইদের বলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সক্তবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্যবসাদারী বৃদ্ধি,—আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। নিজের নিজের প্রাধান্ত আর ক্ষমভার লোভে যেন স্বাই তারা সদাই খুরে বেড়াছে। গরীব তুর্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের স্থ-প্রবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যেব যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল --ওস্ব যেন সাক্ষাৎ নরক।"

ব্রহ্মানন্দের নেতৃহে ঠাকুব রামক্ষেব ত্যাগপৃত খাদর্শ ও প্রেমভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম চালতেছে, ভক্ত ও কন্মীরা নিঃমার্যভাবে জীব সেবায় ব্রতা হইযাছে, ইহা দেখিয়া স্বামাজী খুব সম্মন্ত হইলেন।

মিশনের তরুণ কর্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, কর্মব্রত উদ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহাবাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক গৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস স্থান্মে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ মিশনের কাজে স্বার্থবৃদ্ধি, ঐহিকতা ও অহমিকা আসিবে, সজ্বের ভিত্তি ক্রেমে হুর্বল হইয়া পড়িবে, ইহা ব্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্ব্বসময়ে তরুণ সাধুদের তিনি যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও সাধন-ভজনের উদ্দীপনা।

কর্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "মনের গোলমালের জন্ম ধানি-জপ হয় না। কাজের জন্ম ধ্যান-জপের সময় পাওয়া যায় না, মনে করা ভূল। ওয়ার্ক ম্যান্ড ওয়ারশিপ—কর্ম এবং উপাসন। একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু না করে অজগরবৃত্তি অবশ্যন করে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বৃত্তি লোকেরা অর্থাৎ যাদের মন্তিক খাটাবার কোনই শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে থাকে, ভারাই পাবে—আর পাবেন মহাপুরুষরা যারা সকল কমের পাব। গীভায় আছে, কর্ম না কবে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। যারা কম ছেড়ে দিয়ে সাধনভন্ধন কবে, ভাদেরও ঝুপড়ি বাঁধড়ে আব রায়া করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজির—এই ভাব নিয়ে করলে কোনো বন্ধন তো হবেই না, অধিকস্ত ভার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক, নৈভিক্ মানসিক, শারীরিক সব রক্মের উন্ধৃতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসর্মর্পণ ক'র। শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও।"

মামুষের মনস্তব্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পক্ষে মহারাজ অভিজ্ঞা ছিলেন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশে বলিতেন<sup>১</sup>ঃ

"মন থাটিতে চায় না, সকল সময় মুখ থোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃট করিবার জন্ত জার করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, দুম পাইলে বেডাইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃট ও ধাতস্থ করিয়া লইতে হইবে। ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপভাবে চলিলে কোনদিনও অভ্যাস দৃট হয় না। মনের সঙ্গে রীভিম্ভ লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বসে আনাই সাধন পথের লক্ষ্য।"

পৃথিবীতে সং অসং হুই আছে এবং থাকিবে। এসম্পর্কে নবীন
সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ
দিতেন। বলিভেন, "সংভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ
ভাদের শহাব। হুইলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু ভাদের শহাব।
'একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানক্রপ ভজন করত। একদিন

३ अर्पाध्यम् पात्री वाषानमः श्वारमी

একটি বিছে লালে তেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দরা হল এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পারে তুলে দিলে। বিছেটাকে ষেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিরেছে। সাধুটি তথন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার লাভে পাড়ে গিয়ে হাবুড়ুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পারে তুলে দিলে - বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুড়ুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যথনতাকে কের তুলতে যাচ্ছে, তথন এক ব্যক্তি বললে,—'দেখুন বিছেট আপনাকে বার বার কামডে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন ? তার কথা শুনে সাধুটি জ্ববাব দিলে. 'বিছের স্বভাব কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কেন ?' এই বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দ্রে ফেলে দিলে যাতে আর না জলে পড়তে পারে। যাদের সংস্বভাব, তারা এইকপই করে যাবে—তারা কথনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

ভক্রণ ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কঠে যে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিভেন, তাহা অপূর্বে! তিনি বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে। আহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মাছ্যের মন যদি ঈশরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবংকখা হলেই সে ঈশরপ্রেমে উন্মন্ত হয়ে ওঠে। কি রক্ষ জানিস্? যেমন চক্ষকি পাথর শত বংসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না— তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোর, সেই রক্ষ তাঁকে লাভ করে যে ধন্ত হয়েছে সে অন্ত কিছুতেই মন দিতে পারে না। কেবল তাঁকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবং কথা ও সাধু ভক্তের সঙ্গ হাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। বড়ের এটো

পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

"ভোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্। একবার অস্থা রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? যেমন শুকনো দেশলাই -একবার ঘ্যলেই দপ্ করে জলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘ্যতে ঘ্যতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জলে না। তেমনি মনে একবার স্থা রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না।"

মঠের যুবক সাধুদের সভর্ক করিতে গিয়া ভিনি কহিভেন, "আসল তপস্থা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সভ্যাশ্রয়ী হতে হবে, সভ্য খোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রভ্যেক কাজে। স্বিতীয় কামজয়ী হতে হবে। তৃতায় বাসনা জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে এইগুলি জাবনে ফলানো বা সাধন করাই আসল তপস্তা। এর মধ্যে দিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী श्टा श्टा वा व्यापार निष्य विद्यान, यात्रा वार्त्रा वर्ष्य काग्रमानादारका ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, ভাদের পক্ষে ভগবান লাভ করা খুক-সোজা। এরপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া व्यमस्य। युक्त वामना सम्म कता छात्री भरू। এই सम्म मम्मामीस्यत এত कठोत्र नियम। मन्नामी कान जीलाकित पिक जाकार ना। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোন একটা স্থুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরপে অনিচ্ছাসত্তে অনেক জিনিস ভোগ করে। अठी অভিশয় হানিকর। अक्षार्ठिश পালনে ওজ: শক্তি বৃদ্ধি হবে।"

<sup>&</sup>gt; धर्म श्रेमदेन अक्षाम्य : क्यानक्यन

একটি জিজ্ঞান্থ ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন ষ্টখাপন করেন। তাঁহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন , "ধ্যান-জপে ও পূজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা যায় তা কল্যাণকর। যাহারা শুধু সাধন-ভজন লইয়া থাকিতে চায়, ভাহাদের অন্ততঃ ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জ্বপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে, ভত বেশী আনন্দ পাইবে। ভদ্ধনে একবার আনন্দ পাইলে আর কোনমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তথন কত সময় কি করিতে হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যাম্ভ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে অম্ভত 🗟 ভাগ সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। সংগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে, মন কভটা স্থির হয় ইভ্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুঞ্জিয়া घनोधात्मक धान-छल क्रिलिंह मव हहेग्रा शिन ना। जाहोत्र मश्रक्ष বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ভ্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ভ্যাগ করিবার পর মন যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ হইবে। খ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। খ্যান-জপ করিয়া मन यिन भास ना इय, जानन यिन ना পाख्या याय, वृतिए इहेर्द थान-जभ ठिक ठिक इटेएएए ना।"

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, "যারা সাধন-ভক্তন করে, সব অবস্থায়ই করে। যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তার। আরও জোরে সাধন-ভক্তন করে। এখানে স্থবিধা হচ্ছে না, ওখানে স্বিধা হচ্ছে না করে যারা বেড়ায়, তারা কোন কালে কিছু করতে পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মত খুরে খুরে বেড়িয়ে শুধু সময় মই করে।

<sup>&</sup>gt; भवारती: वंश्वारम

"থুব জাপ কর্ বাবা, খুব জাপ কর্। কলিতে জাপই হচ্ছে সহজ্ঞ উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জাপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইপ্তৈতে লয় হয়ে যাবে। জাপের সঙ্গে সঙ্গে ইপ্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জাপ-ধ্যান ছাই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এভাবে জাপ করতে পারলে খুব তাড়াভাড়ি কাজ হয়।

"সরণ-মনন থুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা স্থাগে স্বিধা থুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্বরণ-মননে কোন অপেক্ষা রাখে না। থেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্বরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্বরণ-মনন রাখতে পারিস্ তো জানবি, মন সনেক উচ্তে উঠে গেছে। রামান্থজের মতে, ঐরপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।"

তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, "গুাথো, ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই বলছি, যদি আমরা তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বঙ্গে পরিচয় দিতে চাই, তা হলে আমাদেব শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হ্রদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যথন কাঁচের মতো বছহ ও নির্মশ হবে—কোন দাগ থাকবে না, তথনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তথনই আমরা তাঁর ভক্ত, সেবক, আঞ্রিত বলবার অধিকারী।

"শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিশ্ব পড়ে না। ভোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোন রকম ময়লা ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্ম হাদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্ধ কোন জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতেই হবে এ জীবনে শি

তপস্থার গুরুষ সম্পর্কে এক নবীন সাধুকে তিনি লিখিতেছেন । "মনকে হুন্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। হুন্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায় যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর কি কছে তোমরা ? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই বিস্বাহয়ে গেল ? কি হয়েছে তোমাদের ?

"সময় শুধু চলে যাচছে। এক মুহুর্ভও নষ্ট ক'রো না। খুব জোল্মার জিন চার বংসর করতে পারবে, ভারপর শরীর, মন হুর্বল হারে পাড়বে। তথন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে বিকিছু হয় ? তোমরা বৃঝি ভেবেছ যে আগে সমুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাহোক ভারপর ডাকবে। তা কি কথনও হয় ? অরুণোদয় না হার্কে আলো আসে ? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সম্প্রেম আসবে। তাঁকে জানবার জন্মই ওপস্থা। তপস্থা ছাড়া বিকুছ হয়। ত্রন্ধা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঃ, তপঃ, তপঃ।' দেখছ ল্মান্তার পুরুষদের পর্যান্ত কত খাটতে হয়েছে। কেউ কি না খে কিছু পেয়েছে ? বৃদ্ধ, শঙ্কর, চৈতক্ম এনদেরও কত তপস্থা করে হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্থা।

"বিশ্বাস কি প্রথমে হয় ? রিয়েলিজেশান বা অমুভূতি হলে ত' বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্ব করে, এমন কি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের ফে বিমুকের কথা জানতো ? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জ্বস্থ করে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ভূবে যায়, গিয়ে মুক্তা তৈ করে। তোমরাও তেমনি গুরুকুপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছে যাও, ভূবে যাও।

"তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধন পথে পুরুষাব দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। । কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ র

<sup>&</sup>gt; भवायमी: बन्नानम

ছাড়িয়ে সত্তে যেতে না পারলে ধ্যান-জ্বপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বতে ছাড়িয়ে চলতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মারুষ জন্ম কত হর্লত। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মারুষ জন্মেই ভগবান লাভ হয় এবং তা করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থল থেকে স্থা, পরে স্থা থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

"আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব, সবই তাঁর। কিন্তু হিসেব ক'রো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো সব হয়েই গেল। সেটার জন্ম খুব চেষ্টা করতে হয়। অনস্ত জীবন রয়েছে। মামুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর; যদি অনস্ত সুখ চাও তো এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।"

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন-ভক্তনের কাজ গুছাইয়া নিতে—"এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সহল যত শীত্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন সে ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা, অচেনা দেশে যেতে হবে ? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কই পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অস্থ্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো করে পথের সম্বল করে নিয়ে বসে থাকো। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছানো থাকলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

"मन्वामन। मत्न यथन खार्गिष्ठ, महात्व कीवन यांभन कत्रवात्र, जारक कानवात ७ त्वायवात स्त्यांग यथन श्राह, उथन त्थरि-थूर्षे वक्ष माञ्च करत्र नाछ। थूँषे भाकणाछ। मत्रीत याक् थाक्, थूँषे পাকড়ানো ঢাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাও—বস্তু পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্যবহার হবে। আসা যাৎয়া বড় কষ্ট। আসা যাৎয়ার দফা শেষ করে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

"ভয় ও তুর্বলভা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন কখনও খারাপ করবে না। ভাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না কেন, লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের দিক দিয়ে ওটা কিছুই নয়। তাঁর একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জ্বের পাপ এক মুহুর্তে ছিন্ন হতে পারে।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কৃপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিভেন, "ওহে, ভিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় ঠিক পৌছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল ভোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ — তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় হর্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কুপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও— তাঁর দর্শন পেয়ে ধয়া হয়ে যাবে, ময়য়া জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, তাঁহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহার। গঠন করিত সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারাজ বলিতেন, "তোদের এত বলি কেন জানিস? আমাদের যথন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর করে সাধনা করিয়ে নিজেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, ভাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছে হয় গড়—সব জিনিসই তৈরী করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরী কর, ভাকে ভেলে কেলে

আবার অন্ত জিনিস তৈরী কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্ত কোন ভাব চুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোন ভাবনা নেই।

"মন সরষের পুঁটুলির মতো। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়বে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বীয় বিষয়ে লাগানও তেমনি শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়েনে। খুঁটি বেশ পাকা করেনে। এরপর বেশী বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সন্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে —কষ্ট পেতে হবে। যোল বংসর থেকে ত্রিশ বংসরের মধ্যে যা করবার করে নিতে হবে।"

ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন, 
"ভগবানের জন্ম যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বন্ধনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আৰ্দার করা যায়, তাঁকেও ভেমনি জোর করে বলা যায়— দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয় – আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 
'যাঁরা তাঁর জন্ম ইন্দ্রিয়ন্থথ ত্যাগ করেছে, তারা বার্আনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।' দেহস্থ ত্যাগ করা কি সোজা রে ! তাঁর অনেক

<sup>)</sup> शकावनी : बनारम

কুপা থাকলে, পূর্বে জন্মের অনেক তপস্থা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে ভৈরী করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন কাটান বড় শক্ত। এখন ছেলেমানুষ বলে যভ সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জিনিস ?—থোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরে। টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথও ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া এ রাস্ভায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে শতকরা নিরানকাই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে দৌজুচ্ছে; এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সন্তাবনা। এই সব ছাপ যদি একবার কোনরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে চায়, তাদের সদা সর্বদা নিজের মনকে সং বিষয়ে নিযুক্ত করে রাখতে হবে। সদ্গ্রন্থ পাঠ, সং বিষয়ে আলোচনা, ঠাকুর দেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরী করা যেতে পারে।

"প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠা পাকা করবে—বাকী সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করণে ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান লাভ হয়। ভগবান লাভ না হলে মনুষ্যজন্ম র্থা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সং বৃদ্ধি, সং মন তোদের। একটু চেষ্টা কর্। অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাস জীবন ভক্লণেরা নিয়াছে, তাঁহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্ম ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। তাহাদের কহিতেন<sup>2</sup>, "ভগবান লাভের

<sup>&</sup>gt; भवावनी : उपानम

অগ্ন বর-দোর ছেড়ে এসেছিস্, তাঁকে লাভ করবার জন্ম একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্ম 'হন্মে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা—না হল এদিক, না হবে ওদিক, একুল ওকুল তুকুল গেল! ইভো নষ্টস্ততোভ্রন্থঃ হবে। আর মন যদি তাঁতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় করে গীতাপাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীচে নামে, একটু গীতাপাঠ করলে দেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তো ইতো নষ্টস্ততোভ্রন্থঃ।

"প্রতাহ মনকে থোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল ? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই ? চাই যদি তো করছি কি ? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মতো কাজ করেছিস কিনা ? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গলা টিপে ধরতে হবে, ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে—পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও মনের স্ক্র্ম ফাঁকিগুলো ধরা পড়বে, আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে। 'কে শত্রং সস্তি নিজেন্দ্রিয়ানি। তাত্যেব মিত্রাণিজ্ঞানি যানি।' এই মনই নিজের শক্র আবার এই মনই নিজের দিত্র। যে যত বিশ্লেষণ করে, জেরা করে, মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক্ নাশ করতে পারবে, সে তত ক্রত সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাবে।

"খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন সূল বিষয়ে থাকে।
ধ্যানজপ করলে তথন স্ক্র বিষয় ধরতে শিথে। শীতকালই তো
ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুক্ততু মে শরীরং'
— বলে বসে যা। সত্যই ভগবান আছেন কি না একবার দেখে
নে না। একটু একটু তিতিক্রা, যেমন অমাবস্তা একাদশীতে একাহার,
করা ভাল। বাজে গল্লটল্ল না করে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন
করবি। থেতে, শুতে, বসতে—সর্বক্ষণ। এইরপ করলে দেখবি

কুলকুগুলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। শ্বরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে! মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভেতরে যে কি অন্তুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—শ্ব-প্রকাশ হবি।"

ষামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই ছই গুরুভাই-এর আকৈশোর বন্ধু, অন্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। আবার ছইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কারাকাটিও কম দেখা যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের দিকে, রোগে ভূগিয়া ও অভিরিক্ত প্রমন্ধনিত অবসরতার ফলে স্বামীজীর মেজাজ কিছুটা থিট্থিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাঁহার ঝামেলা ও চেঁচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে, নিজের ওদার্যা ও প্রশান্তির গুণে।

সে-বার বলরাম বস্থর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ তুই জনেই অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ্ রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তথন খুব পীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অক্সান্ত গুরুভাইদের এজক্য উদ্বেগের অবধি নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই যুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া তুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর মাভার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রন্ধানন্দকে সে প্রশ্ন করে, "ই্যাগা, আমাদের নরেন কোথায় রয়েছে, বল তো।"

ব্রহ্মানন্দ জানান, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো।" একথা শুনিয়া দাসী সেধান হইতে চলিয়া গেল।

নিজাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে জিনি গর্জিয়া উঠেন, ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "ভোর কি কিছুমাত্র কাশুজ্ঞান নেই ? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো ? নিশ্চয় মা তাকে কোন জরুরী কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটুক্তি। তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া স্বামীজী তাঁহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে পোঁছিয়া শুনিলেন, মা ঐ ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ও পাড়ায় ভাহার কি যেন এক কাজ ছিল, সেই স্থােগে নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে।

একথা শোনা মাত্র স্বামীজীর অমুতাপের আর সীমা রহিল না। ভংক্ষণাং জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্ম গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌছিলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অমুতপ্ত স্বরে কহিলেন, "রাজা, আমি বড় অন্তায় করেছি। অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।"

ব্রমানন্দের হঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে। একগাল হাসিয়া এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্মই ভিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীক্ষীর ইচ্ছা, বেলুড় মঠের গঙ্গাভীরের কিছুটা অংশে পোস্তা বাঁধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরী করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ প্রাক্তন ইন্জিনিয়ার, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছাখো ডাড়াভাড়ি এর একটা প্ল্যান আর ধরচের এষ্টিমেট দাও।"

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন। কহিলেন, "তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে যাবে।"

ব্রন্ধানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাশুনার ভার, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক থাকিতেছে না। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্যমানন্দ আধাস দিয়া কহিলেন, "তা আর কি করা যাবে? কাজে

যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। এজস্য তুমি ভেবো না। কাজ যাতে ভালো হয় তাই কর।"

ষামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়া দেখেন, এষ্টিমেটের চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো অনেক বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীব্র ভাষায় ব্রহ্মানন্দকে করিতে লাগিলেন গালিগালাজ।

স্বামীজী দেখান হইতে চলিয়া গেলে মর্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের ঘরে গিয়া হুয়ার বন্ধ করিলেন।

এবার স্বামীজীর হঁস হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি মনোব্যথাই না তিনি দিয়াছেন। অখণ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "পেশন, শিগ্গীর যাও তো একবার, দেখে এসো রাজা কি করছে। আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি।"

অথপ্রানন্দ ঘরে চুকিয়া দেখেন ব্রহ্মানন্দ শ্যায় মুখ গুঁজিয়া অঝার ধারে কাঁদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌছিল, তখনি উন্মাদের মতো তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাক্রনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অস্থায় আমি করেছি। তোকে অন্থিক গালাগালি দিয়েছি। আমায় তুই ক্ষমা করলি কিনা বল।"

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ হঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত স্বামীকীকে সাস্ত্রনা দিতেই ভিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তুমি কেন এমন উত্তল হয়েছো? আমায় গালাগাল দিয়েছো, তাতে কি হয়েছে? আমায় এড ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে পেরেছো। তুমি শাস্ত হও।"

সামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার পরেও অঞ্চ ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, "না, না রাখাল, তুই আমায় ক্ষমা কর্। ঠাকুর ভোকে কত আদর করতেন, কখনো একটা কড়া কথা ভোকে ভিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জক্ত ভোকে এত গালাগালি করলুম—মনে কষ্ট দিলুম। আমি আর ভোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। কোথাও নির্জ্জনে গিয়ে থাকবো।"

ব্রন্ধানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "ওসব কি কথা তুমি বলছো। তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীব্রাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা থাক্বো কি নিয়ে?"

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্পধারা উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত-শিয়োরা অবাক হইয়া যাইতেন।

আর একবার স্বামীজীর কঠোর ভিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষুক্ত হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর পোহাইবেন না, তু চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন।

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় আসিয়া পা ছটি অচল হইয়া গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়া বিসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মঠ, এই তক্তসঙ্ব, এই পবিত্র সেবাকর্ম্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের। আমাদের কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় যাবো ? কেনই বা যাবো ? স্বামীকীর বকাবকিতে কি আসে যায়। বকেছে তো কি হয়েছে ? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার জন্মই তো তার এমন খিটখিটে মেজাজ।'

মন ভাঁহার অমনি শান্ত হইয়া যায়, চোখে মূথে ফুটিয়া উঠে আনন্দোজ্জল হাসির আভা। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন নিজের দিনচর্যা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার সারা অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, বিবেকানন্দ, তাঁহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের জীলার প্রধান পার্ষদ—ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই নয়, ঠাকুর নিজের চিহ্নিত সজ্মনায়ক—রাধালরাজ। তাই বাহিরের লোক এই ছইয়ের প্রীতি ও সখ্যের গভীরদের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইত না। ছইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্বস্থ। তাই গুরুর মাধ্যমেই ছইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর চির-অবিচ্ছেগ্ন।

রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ৬ বাহক এই তুই প্রধান শিষ্মের প্রণয়-কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু।

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটি সামা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপতি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অভুত বালকবং আচরণে তাঁহাদের গুকুভাতারা এবং মঠের সাধ্-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন ছইটি দিব্য ভাবাপের বালক অপরূপ খেলায় মন্ত হইয়াছেন। ইহাদের একজন বিশ্বজ্বয়ী আচার্য্য ক্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অক্তজন মঠ-মিশনের সজ্বনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ছই জনেই প্রায় প্রোচ্ সীমায় উপনীত। অথচ ইহাদের ছইজনের বালকের মতো বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তর্গলে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত ।"

মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দের তাই কর্মতংপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও কর্মীরা শুধু সেবাকর্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এই কর্মের পিছনে একটি ক্ষধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্ম তাহারা

यांभी उपानमः উष्पांशन

ষর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে দেই ঈশ্বর-লাভেব সন্ধল্প সফল হোক, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বাদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ পরিচালনার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেও এই তরুণ কন্মীদের আত্মিক উল্লতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রন্ধানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন-নির্দ্দেশ ও তত্ত্বেব মীমাংদা শাহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত সাধকেরা কুতার্থ বোধ কবিতেন।

মেহপূর্ণ ফরে ইহাদেব সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, "খুব সকাল সকাল শ্যা তাগি করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে এই সম্যটা স্যেম সম্য়। এই সম্য় প্রকৃতি শাস্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকৃত্র। এই সম্য় স্থ্যা নাড়ী চলে, তথন ছই নাক দিয়েই নি:শ্বাস ব্য়। নচেৎ স্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নি:শ্বাস ব্য়। তথন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীপুক্ষরা স্ক্রিদা লক্ষ্য রাখেন, কখন স্থ্যা নাড়ী বইবে। সেই সম্য় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, স্ব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে ব্সবেন।"

সাধন-ভজন সভ্পিকে ভক্ত ও জিজাত্ব ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তব্বের মীমাংসাই না জানিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, "সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম— সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্বদা তার অমুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেধানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু বন্ধ। যথন ধ্যান জমবে তথন দেখবে শুধু ইপ্টের কপ, তথন জপতপ সব আর চলে না। তার নীচে স্থবস্তুতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সেইরপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নীচে হচ্ছে বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা-উপাসনা। এই সবই হচ্ছে ক্রেমান্নতির নানা অবস্থা। যার মনের যে রহম অবস্থা, সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে, আর ক্রেমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের কথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নিশ্রণ ব্রক্ষের চিন্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে মা, তার

ভালও লাগবে না। ছ-একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু ভাকে যদি ফুল-বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, ভাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। ভার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্ম কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায়। ভারপর ক্রমে সেই অবস্থা অভিক্রম করে।

"মন যত সৃদ্ধা হতে থাকে, সুল জিনিসে আর সেই রকম রস পায়
না। ধক্ষন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে
দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে—জপ করা ভাল, তখন জপটা
বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল,
তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে। এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে—স্থাচারাল গ্রোথ্ বা
স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর নপ্ত
হয় না।

"মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুঁড়ে দেয়, তা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশক্ষাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকামুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক দেই রকম সর ব্যবস্থা আছে"।

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "ছাথো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ
মন্দির। সেইজক্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে।
সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। 'যা আছে ভাতে তা
আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'রথে চ বামনং দৃষ্টা' প্রভৃতির মানে হচ্ছে,
ফ্রদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন
অধিকারীর জন্ম বাহ্যরথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন
ক্রদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন—'তুমি মাতা

<sup>&</sup>gt; धर्षश्चमात्र उक्षानमः कार्णानकपन

থাকতে আমার জাগা ঘবে চুরি।' উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি। বাস্তবিক সেই আম্বাদ পেলে আর অস্ত কিছু কি ভাল লাগে ?

"ঠাকুব বলভেন— তুই জ্রর মধাস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।

—রাজার সাত দেই জি বাজি। কোন গরীব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে। নায়েব সঙ্গে করে এক এক দেউ জিতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা ? উত্তব হয়—'না'। এই প্রকারে যথন সপ্তম দেই জিতে প্রবেশ করে রাজদর্শন করলে, তথন সেই অপরপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউ জি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন।"

शास्त्र পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে সেবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান,-- "ধ্যানকালে ইইমূর্ত্তিকে জ্যোতির্ময় ভাগতে হয়—্যেন তার জ্যোভিতে সব আলোকিত। চৈত্রস্বরপ ভাব্বে। এইরপ ধাান পরে সহজেই নিয়াকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে তথন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগণ। এ জগণ্টা যেন আলাদা। তাছাড়া, এটা তখন খুণ তুচ্ছ হযে যায়—যেমন উদি ( মহারাজের ভুবনেশ্বরিস্থত পাচক ) কলকাতায় এসে শহরের এশ্বর্যা ७ (मोन्पर्या (मर्थ वल्ला, 'जूर्यनश्रहो किकुट ना'। তারপর মন लग्न হয়ে যায় - তথন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই, অনস্ত -- অনস্ত !! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা। তখন মনকে কোর করে এজগতে আনতে হয়—এটা কিছু নয় বলে মনে হয়। 'বৈতাৰৈত-বিবজিতং'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সমাধিতে শরীরটা ছেডে (मन। (यन घंटेटो (ভাঙ্গে দেইয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টাস্থ मिट्डन-'मन्द्री मत्राय कल चाष्ट्र, তাতে সূর্য্যের প্রতিবিশ্ব পড়েছে। এক একটা করে সরা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য্য রইল। সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল, তাই রইল— সত্য সূর্য্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে তখন বলবে ?'

অধ্যাত্ম-আলোচনার প্রদক্ষে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি বলিলেন, "ঠিক পাকা বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অমুভূতি না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অমুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জ্বোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়—ভগবান সত্য; আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুখতে পারছি না। যখন তাঁর কুপা হবে তখন হবে।

"এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে ? তিনি যে এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজহু ? মনই হলো এর কর্ত্তা। এই সব হচ্ছে মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূজ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাভ করে তখন নানারকম সৃত্ম অমুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু নয়। এই সৃত্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যান্ত নিয়ে যেতে পারে না, জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

"তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অন্তি-নান্তির পার। সেখানে স্থুখ নেই, ছঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।"

## > धर्षश्रमात्र यांनी उकानमः काशानकथन

এক ভক্ত দেদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সাধন পথের শেষে তো আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই না ?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আনন্দের কথা কি বলছো? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, স্থ-তঃথ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই। আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা। তোমার নৌকাখানি যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে না পৌছায় ততক্ষণ অমুকূল বাতাস দরকার। পৌছে গেলে আম বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অমুকূল বাতাসের মতো খুব সাহায্য করে। জ্ঞান-ক্ষেয়-জ্ঞাতা, সব লয় হয়ে যায়। শান্তে শুধ্ ঐ পর্যান্থ বলেছে। কিন্তু কি জান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব নিজের অমুভব হয়। স্বয়ংবেল হচ্ছে সেই ভূমা বস্তু। সেথানে কোন অভাব নেই, কোন ভয় নেই - শুধু ভাবলেই মনটা উচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস। কেউ কেউ নিত্য আর লীলা—এই ছটোই দেখন।

"নিত্যে পৌছে তারণরে তো লীলা"—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ্ব বলিলেন—"তার কিছু মানে নেই, ছই-ই বটে। রাসলীলা যথন হচ্ছিল, তথন এক সধী আর এক সধীকে বলেছিল, সধি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্যলীলা ছইয়েরই পার।"

সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ছিল অতিশয় স্পষ্ট—"মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আদে না। আজ হয়তো ভোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনোটাভেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান লাভ ত দ্রের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে। ভগবান লাভ করতে হলে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু তাঁর শিশ্যের ভাবারুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি হুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রেয় না হলে যতই বৃদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্যান্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় ব্রহ্মবিভা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ?"

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্
ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, "মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ।
হাজার জিনিস আস্ক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়।
আবার কিছুই নেই কিন্ধু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার
দ্বারা মনটাকে নির্মাল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন
পড়ে না। চাই চেষ্টা, চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার
আসেনি সেতো মুত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ করে নিতে
হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন—
সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে।
বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো এবং তাদের
সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা. মনোরাজ্যেও যথন এইরূপ
হবে, অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন আলাপ ব্যবহারাদি হবে তথনই
শান্তি।

"তার কার্য কি বুঝা যায় ? অনন্ত অথচ শান্ত। মান্তবেও তিনি আসেন। কাকভ্ষণী প্রথম প্রথম রামচল্রকে মান্তব বলে ধারণা করে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কুপায় তাঁকে ভগবান বলে বুঝলে ও স্তুপস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বৃদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও স্থাম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও হুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

সে-বার এক জিজাম সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এবং ধ্যানলক অমুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেন, "ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়। ওতে শরীয়েরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্থারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্মও ধ্যানাদি করা উচিত।

"প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইন্তপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথ গরম হয়। এতাত প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা করে মস্তিদ্ধকে থুব বেশী খাটাতে নেই, থুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরাপ অভ্যাদের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বঙ্গে তুই-চার ঘন্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না বরং সুযুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সভেজ ও স্বচ্ছন্দ হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

"দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যথন স্থির হবে তখন যেথানে ইচ্ছা ইট্রদর্শন হবে। পার্শ্বে, প্রদাতে বাছিরে সরখানেই ধ্যান করা থায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু ঐরপ জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে বা একট্ পরেই একটা ানবিড় আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তল্ময় হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তল্ময় হয়। দর্শন, অমুভূতির রাজ্য এর কি ইতি আছে ? যত এগোও অনস্ত ! অনস্ত ! খনেকে একট্ জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়। যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐখান থেকেই আরম্ভ ।"

## > धर्मश्रमत्म चामी उक्षानम

ভগবান লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না, বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভগবান লাভের জক্ত ভিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মৃক্তির কামনা তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কুপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, সংসঙ্গও লাভ করেছ, মৃক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমনভাবে গড়ে ভোল যেন এই জন্মটা রুথা না যায়। কি হবে ফাল্ডায়ী ভোগের পিছনে দৌছে? অনস্তের অধিকারী হন্ত। আর একটা কথা মনে রেখাে. মনুষ্যজন্ম আবার হয়তাে হবে, মৃক্তির বাসনা পরজীবনে আবার হয়তাে আসবে, কিন্তু এবারের মতাে সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের-সঙ্গ ভাগো জােটা বড় তুর্লভ। জন্ম-জন্মান্ডরের অনেক স্কুক্তিও জপস্থার ফলে এই সুযােগ হয়। ভাগাফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখাে যেন জাবনটা গোলমালে কেটে না যায়।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই! গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকে গুধু মন্ত্রে-ভত্ত্বে কিছু হবে না! বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরুবাক্যে থাকর ছানার মতো পড়ে থাক। গুরুবাক্য ভার দিয়ে পড়ে থাক। নিজে তুমি কড় টুকু বোঝ? তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িছবোধ আছে। তিনি ভোমার নিজের চাইতে ভোমার বিষয় চের বেশী ভাবেন। যোল আনা তাঁতে নির্ভর কর, তিনি সকল আপদ-বিশদ থেকে ভোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আব্রিত শিস্তোর অনিষ্ট করে। গুরুব কুপায় তার চতুদিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান লাভ হয়। গুরুকে আব্রুয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে ভো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদৃগুরুর আব্রুয় যারা প্রেয়েছ, ভারা

যদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাঁদের ভুল শ্রান্তি সব শুধরে নেবেন।"

গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকুফের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিতেন, "ঠাকুর বলতেন—'সদ্গুরু হলে জীবের অহন্ধার তিন ডাকে ঘুচে যায়।" গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিশ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিশ্যের অহন্ধার যায় না, সংস্কার-বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করেনি, তাঁর আদর্শ পায়নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হয়নি, তাদের সাধা কি যে অপরের সংসার বন্ধন নোচন করে ? কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

"যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আদে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়. তাঙ্গলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্গুক্ত জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্ম সাধকের চিন্তা করবাব কোন দরকার নেই। যাদের সদ্গুক্ত লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি ! রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সেরাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।

সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্মা, সর্ব্ধ দিক দিয়াই ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক, দরদী আচার্য্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকৃশল অধিনায়ক। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখা সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শী, ভক্ত সাহিত্যিক দেবেক্রনাথ বস্তুর লেখনীতে বড় স্থন্দররূপে ফ্টিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজ্বসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখা শক্তি বর্ধার বারিধারার স্থায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিন্তপে যে মৃশায় আধারে এত শাস্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।

> धर्म धनदन चार्यो उचारमः भित्र ज्ञ—एएर उस्नाथ रङ्

বিহাৎবাহী তার দেখিতে নিজীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি জানাছ শক্তি তাহাতে নিহিত! শুনিতে পাই. ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মুন্ময় নয়—চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পান আদিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাদায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্মাল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, প তত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রাম্থে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তবে অপ্তবে এই সভ্যটি অমুভব করিয়াছেন— তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সন্তায়ণ করিতে মন সন্তুচিত হয় সেই অনাদ্ত জনকে মহারাজ কি আনুরে আপ্যায়িত কবিতেছেন। আত্মীয়স্বজন যাহাব নাম শুনিতে কুপাবোধ করে, কি মেহ বিগলিত কপ্তে মহাবাজ তাদের তত্ত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সর্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাধিয়াছেন। যার কোথাণ স্থান নাই, মহারাজের জার তাহার জন্ম চির উন্সুক্ত।

"এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আম্বাদ পাইয়া কেই ধারণা কবিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শাস্ত শিবময় পুরংবর কি মহান ত্যাগ, কঠোর বৈরাগা, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিজাম কর্মাত্বক্তি সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জ্ঞানিক্রেগ প্রতীক্ষায় স্থির হুইয়া থাকিত! ভিশ্ব তাহার অপ্রণ্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হুইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞানচন্চায় তাহার ইতি করিতে পারিত না: ভক্ত সে ভক্তিসিম্ব সম্বরণ করিয়া পার পাইত না; কর্মী কর্মকোশলে তাহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসারধর্মের নিগ্র মন্ম ব্ঝিত; রসিক তাহার রসক্ষ্তিতে মহাহাস্যধারায় হাব্ডুব্ খাইত; সাধক তাহার কাছে সাধনার উচ্চত্ত্ব লাভ কবিয়া চরিতার্থ হুইত; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হালয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হুইয়াই শেলা করিতেন।

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সমাট ছিলেন সেথায় ছংখ, দৈক্য, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না; রিপুদল দেখানে বল প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের ঘাঁহার। প্রজ্ঞা—মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে ভাঁহারা ভাবিতেন, আমি ভাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, মথচ আপন আপন অধিকার-সামা লহ্মন করিয়া প্রশ্রেয় লইতে কেহ কখন সাহ্দী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত সংসারের বহু উর্দ্ধে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি —যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্ধ স্পান্দনহীন, ভাঁর আনন্দ অবাধ।"

সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ শুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সারা শরারে শোথ দেখা দেয়, ডাক্তারেরা ডাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠেন।

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পৌছে। তিনি স্থির করেন, কলিকাভায় আনিয়া স্বামীজার চিকিৎসা করানো হইবে। অবিলম্বে স্বামীজাকে বেলুড় মঠে নিয়া আসা হয় এবং অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে তাঁচার চিকিৎসা চলিতে থাকে। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "তোমরা স্বাই প্রাণপণে স্বামাজীর সেবা-যত্ন কর, তাঁকে সুস্থ করে ভোল। স্বানীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন।"

স্বামীজার সেবা-পরিচ্ঘায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাঁহার প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শ্যার পাশে চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে বিদিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামাজী কিছুটা স্কু হইয়া উঠেন, গুরুভাইরা স্বস্তির নিংশাদ ছাড়েন এবং ব্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা। এ সময়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "স্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্তভা আর উল্লেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের পীড়ার সময়ও এত সেবা করতে পারি নি।" স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরু-ভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপার্থদ বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মন্তের মতো হইয়া যান. স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রুনয়নে বলিতে শোনা যায়,—"সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্র হয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজে সেবাধর্মের একটা জোয়ার বহিয়া যায়। আর্ত্রাণ, নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বক্যা-ছভিক্ষের সঙ্কটে দেশের ভারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব অকুভূত হয়।

মঠ ও মিশনের বিজার সাধিত চইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্ব-শক্তিও চইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রাস্তে ঠাকুর রামক্ষের বাণীবহরতে, জীবস্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘূরিয়া বেড়াইতেছেন।

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা ছিল কর্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা। প্রায়ই বলিতেন, "রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সেবাধর্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবস্ত ভগবানের পূজা—প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা।"

ব্রন্ধানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রন্থ। মঠ মিশনের কাব্দে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের অস্তরে, নবাগত জিজ্ঞান্ম তরুণদের অস্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের স্রোভধারা। মহারাজের প্রেম বিহ্বলভার স্মৃতি চিরভরে ভাহাদের মনে অন্ধিত হইয়া যাইত। এশ্বরীয় ভাবে ভাহারা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

মহারাজের প্রাণ্টালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্মীদের এবং সমগ্র রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। "সকল প্রকার কাজকর্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উদ্ধে অতীক্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সভ্যকে তিনি হৃট ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াভ রামকৃষ্ণ সভ্যকে তিনি হৃট ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছলেন। এইরূপ পর্মহংসের স্থায় বিরাজ করিয়াই তিনি সজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদমুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিত্তকর কার্য্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্দ এবং সমাহিত। বালকবং কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও ভিনি ছিলেন প্রশাস্ত, অচঞ্চল এবং গন্তার। এই অপূর্ব্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সজ্যের সম্প্রশারণ করিয়াছিলেন ।"

বঙ্গভঙ্গের পর সারা দেশে একটা বিশাট রাজনৈতিক ত্মালোড়ন দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির উজ্জীবন সাধনেত্র জন্তু শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের সর্ব্বিত্র বিপুল উদ্দাপনার স্থিতি করে: দলে দলে যুবক কন্দ্মী ও মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভীড় করিতে থাকে। রামকৃষ্ণের ধারক ও বাহক ব্রন্ধানন্দের বাণী ও দিব্য সালিধ্য এইসময়ে অনেকের জীবনকে রূপান্তরিত করে।

কিছুদংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক কন্মীও এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ নেন। বিদেশী শাসকদের ক্রকৃটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে

<sup>&</sup>gt; षायौ उन्नानम : উषाधन कर्ष्ठ धकाणिङ

তাঁহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের স্থযোগ পাইয়া তাঁহারা ধক্ত হয়।

নবাগত সাধনার্থী ও কম্মীদের মহারাজ বলিতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জম্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেদে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনের সঙ্কল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু স্থযোগ, স্থযোগ ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, স্ক্রাদেহী বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

একবার ভিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে রাভ বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জ্বপ-ধ্যানে নিবিপ্ত হইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। জ্বপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্য। কক্ষের দ্বার ক্ষন। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌমামূর্ত্তি বৈষ্ণব বাবাজী জ্বপের মালা হাতে নিয়া শ্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ ব্ঝিতেন, কোন স্ক্মদেহা মহাত্মা তাঁহাকে আশ্বাস ও প্রেরণা দিবার জ্ব্যাই রোজ প্রভাতে আবিভূতি ইইতেছেন।

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অস্যাসমতো বারোটার প্রাক্তালে ব্রহ্মানন্দের নিজাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে ধারু। মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সেই বিদেহী বাবাজী স্মিতহাস্থে শ্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্ম।

ভগবান লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জম্ম সাহায্য এমনিভাবে ভগবং কুপায় জাগতিক ও সুক্ষা স্তর হইতে নামিয়া আসে।

यामी तामकृष्णानत्मत्र ८ छोत्र ७ यए माजारकत्र मर्ठ उपन मृह

ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের আগমনের প্রাক্ষানের মাজাজ মঠের সাধু ও কমীদের ডাকিয়া কহিলেন, "একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো—স্থামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্থান। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তথন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পারে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা ভিনি করেন— তা ঠাকুরের প্রেরণায়। ঠাকুর তাঁকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক মশারীর ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোন ছিল্ল বস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে ন্তন কাপড় দেবার কি কেউ নেই ?' ঠাকুরের জন্ম কেউ কোন ফল নিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন. 'ও সব রাখালকে দাও-—আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে কল্লেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তত্রার ঘোরে বিজ্বিজ্ করে 'পারবো না' বলে পাশ ফিরে ঘুনিয়ে পড়লেন। গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ করে স্বাইকে এই ঘটনাটি আমুপুবিবক উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি, রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-শিশুদের ধারণা ও মূল্যায়ন কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

ঠাকুর রামকুষ্ণের ভাষায় রাখাল মহারাজ ছিলেন একটি বর্ণচোরা আম। সহজ সুন্দর অমায়িক আনন্দময় এই সাধকের ভিতরে যে গন্তীর তব্জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস করিতেন ভাহার সন্ধান অনেকের পক্ষেই পাওয়া কঠিন ছিল। স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে সে সময়ে ভক্ত-প্রবর গিরিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় লিখিয়াছিলে, রাখালকে কেউ চিনিতে পারে না। আমার ধারণা, যে ভাগ্যবান্ রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের (ঠাকুর রামকুষ্ণের) কুপা প্রাপ্ত হইবে ভাহার মহয় জন্ম সফল।"

মাজাজে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দের যে দিব্য ভাবাবেশ হয় ভাহার স্মৃতি স্থানীয় ভক্তদের হৃদয়ে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল। দর্শনের দিন ভোরবেঙ্গা হৃইতে মহারাজ গুরুভাই রামক্ষানন্দকে বলিতে থাকেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের জোয়ার খাসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।"

মান্দরের ভিতরে গিয়া দেবীমূত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ নীরব নিম্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়েন, অতীন্দ্রিয় দর্শনের ফলে হাবান তাঁহার বাহ্যজ্ঞান। গুরুভাই রামকুঞ্জানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আদিয়া তাঁহার দেহটি বেষ্টন করিয়া থাকেন।

একঘণ্টা কাল ব্রহ্মানন্দের এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায়, মন্দিরের তার্থযাত্রা ও সাধু-সন্ন্যাসারা দিব্যভাবে বিভাবিত এই মহাপুরুষের দিকে সবিস্থয়ে নিনিমেষে চাহিয়া থাকেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আাসলে শভ শত লোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হয়।

সেদিনকার ভাবাবেশ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাড়ালাম ভখন দেখলাম, জগমাতার বিগ্রহ যেন জাবন্ধ হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—ভাই ভো অমন সংজ্ঞাহার হয়ে গিয়েছিলাম।"

বাঙ্গালোরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর সে-বার স্বামী নির্মালানন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহার আশেপাশে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়, একটা অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচিত হয়।

এখানকার মৃচি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ভক্ত রবিবারে মঠে আসিয়া কার্ত্তন ও ভজনে অংশ গ্রহণ করিত। মহারাজ পরমানন্দে ভাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, ভাহারাও এই পুণ্যচরিত মহাত্মার

পদবন্দনা করিয়া ধন্ম হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদের আকর্ষণে মহারাজ্ব একদিন তাহাদের পল্লীস্থিত ঠাকুরঘরে গিয়া উপস্থিত হন, সাধন-ভজনে উৎসাহ দান করিয়া এই মুচিদের আশীর্কাদ করিয়া আসেন। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ মনোভাব ও সমদনিতা দেখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-সাধকেরা প্রেরণা লাভ করেন, অন্তাজদের প্রতি সংস্থারজ্ঞাত যে বৈষমাবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনেকটা দূরীভূত হয়।

এই মঠের কর্মী ও সাধ্দের আধা াত্মিক ভিত্তি যাগতে দৃঢ় হয় এজন্ম ব্রহ্মানন্দ সদাই তাহাদের উৎসাহিত কবিতেন। কখনো কখনো মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লগুনধারী সেবককে সঙ্গে নিয়ানবীন সাধ্দের শ্রনকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করিতেন জপতপে কাহারা রত, আর কাহারাই বা রহিয়াছে তানস ঘুমে অচেতন। পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত, ক্ষুক্র গন্তীর কপ্রে মহারাজ আলস্তপরায়ণ সাধুদের তাঁব্র তিরস্কার করিতেন—"এ কি কচ্চিস্ তোরা ? রাত্রিকাল সাধনের প্রশক্ত সময়। আর তোরা গুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্চিস্। এই জোয়ানব্য়েশে ভোদের এত ঘুম ? এখন যদি ভগবান লাভ কর্বার জন্ম না খাটবি, তবে কবে আর ভোদের সময় হবে ! দিনের বেলা তো কাজকর্মে গল্পে-সল্লে সময় কেটে যায়। তাঁকে ভাকবি কখন !"

সভাব গন্তীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদিত, তথন আনন্দরক্ষ ও হাস্ত পরিহাসে মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন। তখন তাঁহার রকমসকম দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামক্ষ মঠ মিশনের বহুভক্ত-সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

মহারাজের রহস্থাপ্রিয়তার একটি কাহিনী এখানে বণিত হইতেছে। সেবার দ্রদেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েক দিন পরমানন্দে মঠে অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাঁহাকে নিজের কর্মকেন্দ্রে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন।

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, "আরো ছ'চার দিন থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা।"

"তা কি করে হয়। দেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার।" গুরুভাইটি উত্তরে বলেন।

ব্রমানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়া রাধার জ্বস্থা গোপনে আঁটিলেন এক ফন্দী। তথনকার দিনে বেলুড় মঠ হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে পান্ধী নিতে হইত। রাতের বেলায় পান্ধী নিয়া বেহারারা হাজির, যাত্রার প্রাক্তালে মহারাজ তাহাদের নিভূতে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পান্ধী চলিতে শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তন্দ্রায় চুলিতেছেন আর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্-হুম্ আওয়াজ। ক্রমে তিনি গভীর নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতি প্রত্যুষে দেখা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই বিচরণ করিতেছে আর অবিরাম হুম্-হুম্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। স্বামী ব্রস্থানন্দ ভাড়াভাড়ি ছুটিয়া আদিয়া স্মিতহাস্থে গুরুভাইটিকে অভার্থনা জানাইলেন।

বুঝা গেল, বাহকেরা পান্ধীট নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পান্ধী যথারীতি তাহাদের গস্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাং ঘুমাইয়া পড়েন। আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইতেছেন। মহারাজের এই রিসকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল।

श्क्रणाइणि উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকভার মধ্যে

লুকায়িত বহিয়াছে পুরাতন ও অন্তবঙ্গ স্থাকে আরে। তই চারদিন কাছে ধরিয়া রাখার ব্যাকুলতা। তাই ত্ই চোখ তাঁহার আনন্দের অশ্রুতে ছলছল হইয়া টুর্মে।

সে-বার প্রশানন্দ মহাবাদ দা প্রবীণ লেকেরা কিচ্ছিনের জন্ম কাশীব অবৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের আগমনে চারিনিকে সাড়া পাড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কর্মী ও সাধ্বা জনায়ে হ হইলেছেন। আশ্রম ললেবাহতন দিন রাজ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। ফ্রারাজ তামণ সাধ্যের বোজ উৎসাহ দিতেছেন, "ক্ষেত্রেব মধ্যে কাশিধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মতে। দ্বাহগা নেই। কত সাধু ঋষি তপ্রবা রাজাব্য সাধনার ক্রেত্র, সিদ্ধিব স্থান এখানে একট্র জপ-বান কলেই ছমে যায়।"

কখনো বা কড়িকে বলিভেছন, "খুব উঠে পড়ে লাগ্। এ এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রা •িন হর-হর বোম-বোম্ শব্দ হচ্ছে। এখানবাঃ হাওয়াই অক্সাস্ক্ষ। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া সাধ।

মা-সাবদানণিও তথন কাশীতে বহিষাছেন। একদিন ভড়েরা প্রম স্মাদ্যে তাই কৈ শেষম ও সোমত্বে নিয়া আসিলেন। পাঞ্চীতে কবিদা চারিদিক ঘুবাইয়া ভাষাকে স্ব দেখানো ইইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমাদ আনক আর ধ্রে না। তাঁহার নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের গগ এক ভত্ত মায়ের পদবক্ষনা ক্রিয়া প্রশ্ন ক্রিলেন, "মা, ক্ষেমন দেখলেন আপনাব ছেলেদের সেবাশ্রম।"

প্রশান্ত কতে সারদামণি উত্তর দিলেন, "দেখলুম, ঠাকুব ওখানে প্রভাক্ষ বিরাজ করছেন। ভাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই সব যত কিছু তাঁরই কাজ।"

## ১ শীশ্রীমারের কথা

ভক্তি তথনি সাশ্রমে গিয়া দোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই মন্তব্য জানাইথা দিলেন। শিয়া ৬ ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথামৃত্যার মহেল্র গুপ্ত এসময়ে আশ্রমে আশিমে আশিমের রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে একদল কহিলেন, 'ঠাকুরের স্পাদেশের সাবমর্মা –প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ কর। ব্রাণকার্যা ও সেবাধর্মের কথা কথনো তিনি বলেন নাই। এসব পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে।' মহেল্র গুপ্ত এই মতবাদীদের অভ্যতম। ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের অভ্যান্য শিয়া ভক্তেরা ভাচাহে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "নাষ্টাব্যশাই, মা'র কথা শুনেছেন তোং শখন আর না মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি আছে দেবাক্ষে। মা এই দেবাক্সমে ঠাকুরেক প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন এ তার প্রামুখের করা।"

মতেশ্র গুপ্ত মহাশয় সগত্যে কহিলেন, "তা বটেই তো। আর এসব স্বীকাব ব্রবার জোনেই।"

প্রসানন্দ-স্থানী বালকের মতো সানন্দে উচ্ছল ইইয়া উঠিলেন।
স্বানীজ্ঞার সাহ্বানে কর্ম ও উশাসনার যে তব্ব ওঁহারা প্রচার করিয়া
চলিয়াছেন সে তব্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিয়া
ছাড়িলেন।

কাশীতে মা-সারদামণি অদৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভেদিনই সেখানে মা'কে দর্শন কারতে যাইতেন। নীচতলায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনকার্য্য চলিত। এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উথাপিত হইত। কোন কোনটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন কথনো বা বলিতেন, "রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।" কোন কোন মুমৃক্ষ্ ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দেশ দিতেন, "এবার রাখালের কাছ থেকে সন্মাস নিও।"

একদিন মাতৃ দর্শনের জন্ম ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন! আশেপাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা দোতলা হইতে ডাকিয়া বলেন, রাখাল, মা জিজেদ করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন ?"

ব্রমানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, "মার কাছেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা রুণা করে চাবি দিয়ে দোর না খুলঙ্গে আর উপায় নেই।" কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে মনে এক দিবাভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। পরমানন্দে উদাত্ত শ্বরে তিনি গান ধরেন:

শকরী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রহরে।
মগ্ন হয়ে রহুরে সব যন্ত্রণা এড়াহুরে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াহুরে।
কুলকুগুলিনী ব্রহ্মমগ্নী অন্তরে ধেয়াও রে।
কমলাকান্তের বাণী খ্যামা মায়ের গুণ গান্তরে।
এতো স্বধের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে ধীরে বাহুরে।

ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচিয়া নাচিয়া করতাঙ্গি দিয়া গানটি শেষ করেন। ভারপর হো-হো-হো শব্দে অট্টহাস্ত করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন।

মা-সারদানণি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরক্ষ দেখিয়া অস্তর তাঁহার অপার প্রসন্মতায় ভরিয়া উঠিল।

বেলুড় মঠে আর একদিন মা-সারদামণির সম্মুথে ব্রহ্মানন্দ যেরূপ দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাঁহার স্মৃতিও সেবকদের মনে দীর্ঘকাল জাগরাক ছিল।

মঠ প্রাঙ্গণে কাঙ্গীকীর্ত্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা উপরের ঘরে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে উংফুল্ল হইয়া মহারাজ্ঞকে কীর্ত্তনের আসরে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া মহারাজ নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে বাহাজ্ঞান হইল তিরোহিত। ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে কীর্ত্তন আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ীর নিয়তলের এক কক্ষে।

মহারাজ স্থাণুবং নিশ্চল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য চেতনার কোন চিহ্ন নাই। সেবকদের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁহার হুঁস আসিতেছে না।

মা-সারদামণি মঠে আসিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে রহিয়াছেন উপবাসী। দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া প্রবীণ গুরুতাইরা শঙ্কিত হইলেন।

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তাঁহার চোখে মুখে প্রসন্নতার আতা, কহিলেন, "সেজস্ত ভেবো না। নাও—এই প্রসাদ রাখালকে গিয়ে দাও।"

মায়ের প্রদাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু ধ্যানস্থ ব্রহ্মানন্দের কানে কোন কথাই পোঁছিল না। নিমালিত নয়নে, ঋজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমগুল দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যেন আর কোন যোগাযোগ নাই।

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "ও রাখাল, এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।"

সঙ্গে সংগ্র মহারাজের বাহ্য-চেতনা ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া প্রদাদ গ্রহণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

ত্রন্ধানন্দ মহারাজের বালকবং ভাব ও প্রেমঘন অন্তর্গান অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকৈ পেছন থেকে দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।"

विश्ववाल महाभूक्ष यामौ बन्नानम ছिल्न वङ्डारवत्र ध्रम्ड রূপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার মহাজীবনে। "কোন্ সময়ে কোন্ভাবের স্কুরণ হইবে ভাহা বাহির হইতে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশাল রাজ্য যেন ভাঁহার করতলগত, অথচ ভাগ যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রদক্ষে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—'মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আদে।' তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহ-মন যেন কোন অপাথিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূতিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমওল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্ববাই মানন্দ ময়—কখনও বালকের মতো হাস্তকৌতুক ও ক্রাড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্তে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহন্ধ বালস্বভাব, অপরদিকে অপুর্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেই অগ্রসর ইইতে সাহস পাইত না, এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত: আবার কেহ কিছু বলিতে আদিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যথন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্মুক্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্থরে গন্তীরভাবে পাদচারণা করিতেন তথন তাঁহাকে पिथिता (जस्मापुश्च नविभारत्व ग्राय (वाध क्रेज)।"

ষামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অভি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রদক্ষে তিনি বলিয়াছেন—"রাখাল-টাখাল

<sup>&</sup>gt; यांगी अवानमः উषाधन

আমার কাছে ছেলেমামূব, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে
আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত ? এই রাখালকে
আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি ?
যখন আমার প্রথম হাঁফানি হল, তখন খুব জর, খুব হর্বলপ্ত হয়ে
পড়লুম। এখানে তো শাস্তি স্বস্তায়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে।
এদিকে আমার মনে এক সর্ববেশে তাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন
সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মামুযজ্ঞান, মামুযবুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই
ঠাকুরের উপর ভগবদ্বৃদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব
ভ্যাগী গুরুভাইরা আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম।
কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাক্তো। আমার মনে দিন দারুণ
অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মনের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করছি—
ভব্ ঠাকুরের উপর মামুযবৃদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল
দেখতে এল। তাঁকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম,
'এখন উপায় কি ?'

"রাখাল সব কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলো। বললে— 'ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তথনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমান। ওর জ্বস্ত কিছু ভাববেন না। শিগগীরই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না'। ন'দিদি খাবার এনে দিলে। রাখাল থেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না। কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক্ করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের-গলি পার হয়ে অক্ত গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁথের ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্বৃত্তি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভূল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্তা কত্তক কতক পেরেছে।' ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ আরো অনেক ভক্তের উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি, স্থৈয় ও আত্মিক সাধনার সাফল্য।

ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দৃঢ়তা ও দ্রদৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত শিশ্যেরা তাঁহার প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়া সভক্ত উপকৃত হইতেন।

দে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের দেহাস্তের পর
শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। সাধুসঙ্গের ফলে প্রাণে শাস্তি
আসিবে এই আশায় কিছুাদন তিনি বেলুড় মঠের কাছাকাছি একটি
বাড়াতে বাস করিতে থাকেন। ছবেলা মঠে যাতায়াত এবং ত্যাগী
সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জালা কিছুটা দূর হইল। মঠের
প্রাত ক্রমে তিনি থুব আরুষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধর্ম এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পৃত চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। গুদিকে নিজের স্থায়ে জাগিয়াছে নির্কেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুর্ত্ত কলত্রের স্থায়িত্বই বা কত্টুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ করিবেন মিশনের জনহিত্তকর কাজে।

স্বামা প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং সকাতর অমুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্ম। প্রেমানন্দ কোমল-স্থান্য সন্ম্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন।

ব্রমানন কিন্তু ব্রিয়া নিলেন, শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিরির সামরিক বৈরাগ্য আসিয়াছে — ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিভেন, মর্কট বৈরাগ্য। শোক দ্বীভূত হইলেই পূর্বে-সংস্কার ভাঁহার জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তাঁব্র অমুশোচনা ও প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ তুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কঠে শুধু কহিলেন, "বাব্রামদা একি তুমি বলছো ? ক'দিনের সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের বিষয়বৃদ্ধি জেগে উঠবে ?"

প্রেমানন্দ মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা বৃঝিয়া নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব ভৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান।

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্ববদাই অর্থাভাবে থাকে, ভত্তপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া। আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ করা থাকিলে সাধুদের অনেক ঝামেলা কমিয়া যায়।

ভক্ত টির আগ্রহাতি শয়ে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে এক দিন ব্রহ্মানন্দকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও উত্তর দিলেন, "বাব্রামদা, ভোমহা সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, ভোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। এরপ সংকল্প ছেড়ে দাও।"

মঠ ও মিশনের বর্ত্তমান ও ভবিশ্বংকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিছেন, নির্দ্ধারণ করিছেন নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্ম্মের পরিধি যেমন বাড়িতে থাকে, ভেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্ণ-তন্য, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্ম ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়।

ঠাকুর রামকুফের মতো ব্রহ্মানকও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। ভাহাদের আগ্রহ, চরিত্রের ধৃতি ও পবিত্রতার দিকে তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বের প্রায়ই ঠাকুরের ইক্সিত বা নির্দেশ আসিত। তাই একবার তাহাকে স্পষ্টভাবে বালতে শোনা যায়, "ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিছিল।"

ব্রমানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্ম বলবাম ভবনে আসিয়াছেন।
একদিন ছপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন. এমন সময়ে
ধনা ঘরের এক বিববা কিশোরা ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত
ইয়, কাত্র কঠে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে।

সেবক ভক্ততি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, "এই বুড়ো বয়সে দিন রাত মার কভ বক্বো বাবা "

তদম্যায়ী মেযেটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, 'মহারাজ বড় ক্লান্ত, ভাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

একথা শোনার সঙ্গে সংক্র মেয়েটি কান্নায় ভাক্সিয়া পড়ে। আর্ত্ত স্বরে জানায়, "মামি তাঁকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার শুধু দর্শন করেই চলে যাবো।"

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পর আবাব ক্রন্দন শুক করে, অশুজ্জলে গগুস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্কবাহ্য অবস্থা, একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শাস্ত স্নেহপূর্ণ সরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "ক্ষির হও, মা, স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।"

এ অভয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর দেয়ালস্থিত শ্রীরামকুষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, "ঐ উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। তাইতো আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি।"

অতঃপর মৃত্যবে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথা পুলিয়া বলে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ক্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে। এখন বয়দ প্রায় চৌদ্দ বংসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোন অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। কিছুদিন যাবং দে বড় অন্থির হইয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় ভবিশ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অভিভূত। এই সঙ্কট সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, চাহিয়া দেখে শ্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কুপাভরে তিনি কহিলেন, 'আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারেই তো রয়েছে। তার কাছে তুই চলে যা।"

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাথুঁজি করিয়া এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মর্মা বৃঝিয়া নিতে মহারাজের দেরী হইল না। সেই দিনই কুপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন।

মহারাজের কুপায় এই মহিলা অল্লকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন।

ব্রন্ধানন্দের কুপার ধারা ছিল সকলেরই জফ্য উন্মৃক্ত। এ কুপা ধনী নির্ধন, স্পৃত্য অস্পৃত্যের কোন তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী তারাস্থন্দরী এ সময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত সাধনপত্য অনুসরণ করিয়া অপার শাস্তি লাভ করেন।

একবার অক্সফোর্ডের কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্থা কলিকাতার স্থানী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক অমুভূতির দ্বার খুলিয়া দেয়। এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্র লিখেন,—"ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিশ্বয়কর কাগু! মাত্র পাঁচ মিনিট কাল স্থান পেয়েছি, কিন্তু তাঁর ছটি হাতের ভেতর আমার হাডটি নিরে তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্যাজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্বিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যথন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম

আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বংসর কমে গিয়েছে।
আর নৃতন আশা নিয়ে, নৃতন বিশ্বাসের গৃতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম
চালানোর জক্ম আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি। এ দিনটি আমার কাছে
অপূর্বে, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি।
এর জন্ম আমি তাঁর কাছে কৃতক্র, আর যাঁরা এই দর্শন লাভে আমায়
সাহাযো করেছিলেন তাঁদের কাছেও কৃতক্ত ।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিয়েরা জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মডো
অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বিদিয়া
দিনের পর দিন ঠাকুর অজপ্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ
করিয়াছেন। অস্তরঙ্গ শিয়দের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি
ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগৃঢ় সাধন-নির্দেশ তিনি এ সময়ে
তাঁহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির
কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান
ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ্ঞ।
তাই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরণের অনেক
কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাঁহার লীলপ্রসঙ্গে পরিবেশন
করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উত্যোগী হন এবং কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়। সে-বার কাশীতে থাকাকাজে মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাঁহার নিজের কানে শোনা কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া রাখেন।

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাঁহার ঘুম তাঙ্গিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে বলেন, "ওরে ভাষ্তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোধায়।"

थां छाछि निया व्यामित्न छेश श्रेट्ट अकि छे भएन वाम निवास

> यांभी बचानमः উषाधन कर्ष्क क्षकानिक

নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুরে বলেন, "ঠাকুর নিজে এসে বলে গেলেন,—"রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।"

এই অলোকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্দ্ধানের পরও ঠাকুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিশ্ব রাখালরাজের প্রতিটি কার্য্যের উপর কি সতর্ক দৃষ্টিই না রাখিতেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল ব্রেক্সের রাখাল, রুষ্ণ-সখা, সহস্রদল কমলের উপর ক্ষেত্রের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন, ব্রেক্সের স্বরূপসতা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে একথাটি গোপন রাখিভেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের শীলাপ্রসঙ্গ লিখিভেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহা ছাপানো হইতেছে। গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর সারদানন্দ পর্ম উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন।

সেদিন পাণ্ডালপির একটি অংশ পাড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃষ্ণ-স্থা—এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কঠে কহিলেন, "শরং, এ তুমি কি করেছো? ঠাকুরের কথা কি ভোমার মনে নেই? এসব প্রকাশিত হলে যে মহারাজের দেহ চলে যাবে!"

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখনি এ ভূল অবিলয়ে শুধ্রানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছি ড়িয়া ফেলা হইল এবং কম্পোজ করা টাইপের অংশবিশেষত করা হইল অপসারিত।

বাগবাজারাত্ত বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর অক্সতম পুণাতীর্থ। বলরাম, তাঁহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা স্বাই দীর্ঘদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের আন্তরিক সেবা করিয়াছেন।
ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাভায় আদিলে প্রধানতঃ
বলরামের ভবনেই অবস্থান করিভেন, এখানেই ভক্তদের সহিত
মিলিত হইয়া আনন্দ করিভেন। মা সারদামণির পুণ্যস্থাতিও এস্থানে
বিজ্ঞাতি। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অস্থান্ম রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও
প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বঙ্গরাম ভবন।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্ম এখানে আসিয়াছেন।
কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইপ্তগোষ্ঠী চলিতেছে। এসময়ে একদিন
রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক
কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার
বিসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন।
ক্রপরেই এই মূর্ত্তি তেমনি আক্সিকভাবে শৃষ্যে মিলাইয়া গেল।

সবিশ্বয়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ কি ? কোন কথা না বলে, কোন কিছুর নির্দেশ না দিয়ে এমন নির্ব্বাক ভাবেই বা চলে গেলেন কেন ? এই আবির্ভাব কি কোন ভাবী ঘটনার ইঞ্চিত বহন করছে ?'

মনে নানা চিস্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ চুপচাপ শয্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মানন্দ মৃত্যুরে ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শনের কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন স্থাতাক্তি,—"এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—এখন শুধু শরণাগত, শরণাগত।"

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামক্ষের ভাতৃপুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মনে দক্ষিণেশবের পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, ঠাকুর হাসিয়া গাহিয়া যে মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেন তাঁহার উল্লেখ করিয়া উভয়েই মুখর হইয়া উঠিতেন। সদানন্দময় ঠাকুর যে রসালাপ করিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন গাহিতেন, যে আখর দিতেন তাঁহার অমুকরণ করা হইত আর হাসির তুফান উঠিত।

সেদিনও ত্জনের কথাবার্তা ও হাসি গান খুব জমিয়া উঠিল। প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠিয়া মহারাজ আব্দার ধরিলেন, "রামলাল দাদা, এসো সবাই মিলে আনন্দ করে ঠাকুরের পুরানো দিনের গান শুনা যাক। আজ সন্ধ্যায় তুমি ঢপ্ওয়ালী সেজে আসর করে বস্বে। হাঁ।, আজই।"

রামলাল বড় সরল মানুষ ছিলেন, আর মহারাজের প্রতি তাঁহার ভালোবাসাও ছিল অতি গভীর, তাঁহার কোন কথা তিনি অমাস্ত করিতে পারিভেন না। সলজ্জভাবে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এতো মঠ নয়, এ যে গৃহস্থ বাড়ী। বিশেষতঃ বাড়ীতে মেয়েরা রয়েছেন। সবাই কি মনে করবেন, বলুন তো।"

মহারাজ তখন আনন্দের আবেশে মাতিয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন, "না রামলালদা, তোমার কোন ওজর-আপত্তিই আমি শুনছি না। কে কি মনে করবে তাতে বয়েই গেল। হাঁা, আজ কীর্ত্তনওয়ালীর মতো সেজেগুজে তোমায় ঠাকুরের গান স্বাইকে শোনাতেই হবে। সে পুব মজা হবে, ঠাকুরকে ঘিরে যে পুরানো দিনগুলো আমরা কাটিয়েছি আবার তা মনে ঝলমল করে ভেসে উঠবে।"

বৃদ্ধ রামসালদার কোন কাকুতি-মিনতিতেই মহারাজ কান দিলেন না। ঢপ্ আজ তাঁহাকে গাহিতেই হুইবে।

অগত্যা রামলালদাকে রাজী হইতে হইল। সলজ্ব হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার কথা কে ফেল্তে পারে? বেশ তাই হবে।"

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মানন দেবক-ভক্তদের আদেশ দিলেন, "তোরা ভাল করে রামলালদাকে সাজিয়ে নিয়ে আয়।"

বলরাম-গৃহের বধ্দের কাছ হইতে রঙ্গীন রেশমী শাড়িও গহনা আনিয়া রামলালদাদেকে নারীর বেশে সজ্জিত করা হইল। বৃদ্ধ ত্রান্ধণের শরীর শুক্নো, সব গহনা পরানো যাইতেছে না। একথা শুনিয়া পুরনারীরা সোৎসাহে থিল্-দেওয়া গহনা পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীতে তথন আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে।

বড় হলঘরে মহারাজ আসর জমকাইয়া বসিলেন, আশেপাশে ভক্ত, কৌতৃহলী দর্শকরন্দ। বাড়ীর মেয়েরাও চিকের আড়াল হইডে এই নাটকীয় দৃশ্য দেখার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া আছেন।

তপ্কীর্ত্তন শুরু হইল। কীর্ত্তন ওয়ালীর বেশধারী বৃদ্ধ রামলাল-দাদা নাচিয়া গান ধরিলেন,—

একবার ব্রফে চল ব্রজেশ্বর দিনেক ছুয়ের মত (ও তোর) মন মানে তো থাক্বি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।

> আগে ছিল এক হেঁটো জল এখন যমুনা অতল—

সাঁভার দিতে হবে।

নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রহ্ম নির্থিবে।

( वन्ति वन्ति भारता, आर्ग द थान जिल्ल

—এখন রাজা হয়েছো )

ना হয় बक्र (१) शीत्र नयनगैरत्र চরণ পাখালিবে।

সভার শোভারূপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ বসিয়া আছেন। রামলালদাদা ভাঁহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন। বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর—আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো।

এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুকচপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মৃহূর্তে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক
ভাবগন্তীর মহিমময় মূর্ত্তি। সমুন্নত দেহ ঋজু হইয়া উঠে। নয়ন ছটি
ছির নিম্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা।

এই গুরুগন্তীর ভাবসূর্ত্তি দেখিয়া রামলালদাদা ভাড়াভাড়ি ভাঁহার কীর্ত্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃদ্ শুঞ্জন শুরু হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্বাক হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে। হঠাৎ ধ্যানের গভারে কোন্ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন।

আনন্দোজ্জল, হাস্থ-কৌতুকে মুখর, কীর্ত্তন-সভা ভালিয়া যায়। ধ্যানস্থিমিত নয়ন মহারাজ্ঞকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। এক স্তব্ধ গন্তীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে।

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অন্তুত ভাবাস্তর! 'রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো'— কি যাত্ নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে! রামক্ষের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ, আজ কি তাঁহার জন্মাস্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে! 'ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা'—এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ তাঁহাব স্বরূপসনার অভলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন!

অতঃপর আর বেশীদিন ব্রন্ধানন্দ মহারাজ তাঁহার মরদেহে অবস্থান করেন নাই। বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। চিকিৎসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও স্থত্নদ্দের অশ্রুসজল নয়নের সমক্ষে এই আগুকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি হয় নিকটতর।

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলেন, "ভয় পেয়ো না। ত্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথা।"

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, "রামকুষ্ণের কৃষ্ণটি চাই, আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো—কুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এদেছো। কৃষ্ণ কৃষণ। ভোরা দেখতে পাচ্ছিদ নে ? ভোদের চোখ নেই! আহা-হা কি স্থলর!"

অন্তরঙ্গেরা শারণ করিলেন ঠাকুর রামক্ষের কথা—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে।" স্পষ্টভঃই বুঝা গেল শেষ মুহূর্ত্তের আর বেশী দেরী নাই।

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃত্ স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, "আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, পীতবদনে কৃষ্ণ! ব্রহ্ম সমূদ্রে বটপত্রে ভেদে যাচ্ছি। এবারের থেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা-ছ্খানি কি স্থলর! ভাখো- ভাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাড বুলুছে—বল্ছে, আয়, চলে আয়।"

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক ব্রহ্মানন্দ মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় নিত্য ধামে।

## याभग्रानल जी

ষোগীরাজ শিবরাম স্বামী সে-বার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালীতে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নানা স্থান হইতে শিশু ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জ্বন্থ। ছ বেলাই চলিতেছে সংসঙ্গ ও তত্ত্ব আলোচনা।

প্রবীণ শিশ্ব কালীনাথও বালীতেই থাকেন, গুরুদেবের এখানে নিত্য করেন আসা-যাওয়া। একদিন প্রিয় লাতৃপুত্র শশীভ্ষণকৈ সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবং করার পর যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কুপা দৃষ্টি করুন। নয় বংসর বযসে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা দেয় এক ছরস্ত মূর্চ্ছা রোগ। ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ বক্ষা ককন।"

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্ধর হাস্তে যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ ভীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাঁহার মেকদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক সন্থিহোরা হইয়া ভূমিণে লুটাইয়া পড়ে।

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিয়োরা এবার ভয়ে বিশ্বয়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গুকজী শিবরাম স্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নিবিকাব। প্রশাস্ত কণ্ঠে কহিলেন, "৬কে নিয়ে ছম্চিন্ডাব কিছু নেই। কক্ষের একধারে সম্ভর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক।"

আদেশ তথনি পালিত হয়। শিবরামানন শুরু করেন তাঁহার তত্ত-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের বাাখা। বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তদের তিনি বৃঝাইতে থাকেন।

वाांचान लिख यांत्रीवद वर्लन, "এवाद वालक मनीक खांमदा

একটু ছাখো ভো। ভার বাহ্যজ্ঞান এডক্ষণে এসে গিয়েছে। এখানে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।"

বালককে তুলিয়া আনা হইল। শিবরামানলজী হাসিয়া কহিলেন, "শশী, এবার তুমি বলো তো, এভক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের কি বুঝাচ্ছিলাম।"

শনী ঋজু হইয়া উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিহ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া যায়। শাস্ত ধীর কঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমশ্ম সে বিরুত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিশ্বয়ের সীমা থাকে না।

কালীনাথের দিকে ভাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, "বংস, ভোমার আভুপুত্রের রোগ চিরভরে সেরে গিয়েছে, আর কোন ভয় নেই। মূর্চ্চা রোগে সে আক্রাস্ত হভো না। আসলে এটা ছিল ভার পূর্বে জ্বেরে সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। বিশ্বভির পাথরে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।"

প্রসন্ন কণ্ঠে আরো কহিলেন, "কালীনাথ. শশীকে আমি দীক্ষা দেবো। বয়সে বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার।"

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্থে কহিলেন, "আরে শশী, তুই তো আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম চমংকার বৃঝিয়ে বলেছিন্। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা— আৰু থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাক্বো।"

পরদিনই শশীভ্ষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কুপার দশ বংসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটতে থাকে অমান্থনী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্ত বালক একবার শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা ভাহার আয়তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন ভাঁহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে।

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সম্বন্ধ যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের লগ্নটি এবার তিনি দ্বাদ্বিত করিতে চান। শিশু ও ভক্তদের সেদিন তাই জানাইয়া দিলেন, "আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়া অপর কোন কিছু পানীয় বা খাগ্ররূপে গ্রহণ করবে। না। অচিরে প্রাণের উৎক্রেমণ ঘটবে, তখন এ দেহটিকে ভোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিসর্জন দিয়ো।"

আঞ্জিত শিশ্বদের সম্ভবে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অশ্রুসজ্জ চক্ষে হ্বেলাই তাঁহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের তমু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে সদা বিভার হইয়া আছেন।

বালক-শিশ্ব শশী সেদিন আসিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়েন, আর্দ্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায়।

অশ্রুক্তর কঠে বলিতে থাকেন, "প্রভূ, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রুয় পেয়েছি আপনার কুপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন ? আপনার বিহনে কি করে আমি জীবন কাটাবো ?"

গুরু কহিলেন, "পণ্ডিত, দ্বির হও। বয়সে বালক হলেও সভ্য বস্তু ভোমার ভেতরে আবিভূ ত হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্য্য-হারা হবে ? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই।"

শশী ব্যাকুল কঠে বলে, "আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো হতভাগ্যকে সাধনতত্ত্বে উপদেশ ? কে দেবে ইপ্তলাভে সহায়তা ?"

"ভোমার ভবিশ্বতের জন্ম ভেবো না, পণ্ডিত সে ভাবনা আমার।
আমার আশীর্বাদে ভোমার সাধনসভায় তত্ত্ব ক্ষুরিত হয়ে উঠবে,
শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে ভোমার করতলগত। আমি বিদেহী
হয়েও ভোমার সঙ্গে থাকবো চিরকাল, আমার আশীর্বাদে উত্তরজীবনে হবে তৃমি আগুকাম। আরও একটা কথা শারণ রেখো।
আমার সার্থকনামা শিশ্ব চিদ্ঘনানন্দ রইলো। তার কাছ থেকে শাস্ত্র
ও সাধনসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তৃমি পাবে।"

কালীনাথ ইতিমধ্যে দেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরু তাঁহাকে
নিভ্তে ডাকিয়া কহিলেন, "বংস, আমার দেহাস্থের সময় নিকটবর্তী।
যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্কাদ করে যাই। আর বলে
যাই তোমায়, ভোমার প্রাণপ্রিয় ভাতৃপুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার
ভবিশ্বদ্বাণী। উত্তরকালে সে কীর্ত্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শান্তবিদ্
সাধকরূপে। অমার্থী প্রতিভা, বেদোজ্জ্লা বৃদ্ধি আর অসামান্ত
যোগসিদ্ধির হবে সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার
কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপ বিস্মিত করবে দেশবাসীকে।"

পরের দিনই তাঁহার পূর্বে নির্দ্ধারিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিশ্রেরা তাঁহার মরদেহটি এক কাষ্ঠসম্পূটে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে দেন গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন।

গুরু মরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিদেহী লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাঁহার কৃপাদন্ত বীজ শনীভূষণের জীবনে পুল্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিশায়কর সমাহার দেখা যায় তাঁহার জীবনে। নাম হয়—যোগত্রয়ানন। বাংলা ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক করণাঘন আচার্যারূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

শশীভূষণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাবে। কলিকাতার ওপারে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন সায়্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরল ও সং প্রকৃতির লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে ভালবাসিত। আর শশীভূষণের জননী বিশেশরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা উদার স্বভাবা।

ঘরে কুলদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁ হার
পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের
জ্যেষ্ঠ জ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সান্তিক ধরণের লোক। সাধনভঙ্কন,
পূজা জার্চনা ও দেবনিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নির্ভা থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্থামীর অমুগৃহীত ও সংস্কর শিশ্বদের তিনি অক্সতম। ইহারই মাধ্যমে বালক শশীভূষণ যোগীরাজের চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাঁহার কুপা-প্রসাদ।

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস ও ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইতে দেরী হয় নাই। ত্ই দশকের মধ্যেই শশীভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন একজন অতুলনীয় শান্ত্রবিদ্ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত ও মুমুক্ষ্ তাঁহার শরণ নিয়া কুতার্থ হয়।

শুকর অন্তর্জানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে
শশীভ্ষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন
শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্মা, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল
তাঁহার অসামান্ত অধিকার, তাই ভক্ত ও শিরোরা তাঁহাকে অভিহিত
করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে। উত্তরকালে কলিকাতা এবং
কাশীর সারস্বত ও সাধকসমাজে ভাঁহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত
হইয়া উঠে। শশীভ্ষণের তথন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে
খেলাধ্লা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায়
দেখা যায় ভিন্ন রূপ। গঙ্গাস্থান, পূজা পাঠ ও শান্ত অধ্যয়নেই বেশী
সময় সে অতিবাহিত করে। তত্পরি রহিয়াছে গুরু প্রদন্ত মন্তর্জপ ও
ধ্যান-ধারণা। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোন গ্রন্থ
একবার পাঠ করে, যে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তথনি উহা
ভাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আন্দেপাশের
লোকেরা স্বভাবতঃই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে।

তথন শীতকাল। লাল রঙে ছোপানো একটি মোটা চাদর
শশীভ্যণকৈ কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাঁথে ফেলিতে
গিয়া হঠাৎ একটা তামাসা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল
চাদরটি নেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন,
বলেন, "চেয়ে ছাখো মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি।"

ভাষাসাটি জননী তথনকার মতো উপভোগ করেন বটে, কিন্তু মনে ভাঁহার কি জানি কেন একটা হুর্ভাবনা জাগে। শশী ভাঁহার আর পাঁচটা ছেলের মতে। নয়, পূজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভার হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সভ্যি সভ্যিই ঘর ছাড়িয়া সে সন্মাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাঁহার ত্রুজিস্তার কথা, তারপর কহিলেন, "এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা কিছুটা বদলায়।"

পত্নী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মন:পৃত হইল, বড়ভাই-এর অহুমতি নিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন।

গার্হস্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন,
একথা শশীভূষণ কখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বরং সর্ববিত্যাসী
সম্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্ম তপস্থা করিবেন, ইহা ছিল মনের
গোপন আকাজ্ফা। কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান
করেন দেবতার আদেশরূপে, তাই সেদিন কোন প্রতিবাদ করা
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এক শুভ লয়ে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশীভূষণের বয়স তথন তের, আর পত্নী হরিণাসীর নয়।

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশীভ্যণের শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা আরো তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাশের বছ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের ছক্মহ তত্ত্ব অবলীলায় তাঁহার আয়তে আসিয়া যায়। এই সঙ্গে সদ্গুরু শিবরাম স্বামীর প্রদন্ত সাধন ও তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় মৃল্যবান্ অয়াত্ম সম্পদ। গুরু মহারাজের প্রধান শিশ্র চিদ্ঘনানন্দ — স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াও দিনের পর দিন শশীভ্ষণের সাধন প্রস্তুতি পূর্ণাক্স হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশীভ্ষণ নিজে তখনও কোন অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অন্টন সর্বাদা লাগিয়াই আছে। এসময়ে কিছু উপার্জন অবশাই করা দরকার। ভাবিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা শিথিলে মন্দ কি ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক তঃখময় স্মৃতি।
শশীভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভূগিতেছেন, কবিরাজী
চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে
টাকা-কড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ঔষধের দাম দেওয়া যায়
নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ঔষধপত্র আর
দিতে পারিবেন না।

শশীভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে, কহিলেন, "কব্রেজ মশাই, আপনি দয়া করে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। যে টাকা আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের ঋণ বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে, এই ঋণ আমি অবশাই শোধ করে দেবো।"

কবিরাজের হাদয় গলিল না, উষধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। ভারপর নানা গ্রাম্য টোট্কা ঔষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভূগিয়া, শশীভূষণ এ তুরস্ত রোগের হাত হইতে নিস্কৃতি পান।

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, 'চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরপ হয় তবে তো দরিজ জনসাধারণের কষ্টের অবধি নেই। ছবেলা যাদের অন্ন জোটে না, ঔষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওনা টাকা কি করে তারা মেটাবে? না—- আমায় তবে আয়ুর্কেদ শাস্ত্র পড়তেই হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো দরিজ জনগণের কষ্ট।'

এবার স্থির কবিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তব রূপ তিনি দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া চিকিৎসা শুরু করিবেন, ইহা দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ এবং জনকল্যাণ ছই-ই সাধিত হইবে।

অলোকিক মেধা ও প্রভিভার অধিকারী ছিলেন শশীভূষণ। তাই ত্রাদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্বেদ শান্তে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সঙ্গে অথবর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও জব্যগুণ শশ্কিত জ্ঞানও তিনি আয়ন্ত করিয়া কেলিলেন।

বিত্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার অসামাশ্র। তাই চিকিৎসক হিসাবে স্থনাম অর্জন করিতে বেশী দেরী হয় নাই।

জটিল রোগে আক্রাস্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশীভ্ষণের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্লদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও, শাস্ত্রপাঠ ও সাধনভজনেই দিন রাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন
দেখা যাইত, গভাঁর ধানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা হাত অতিবাহিত
করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামক্ষের অভ্যুদয় তথন
সবে শুরু হইয়াছে। তাঁহার অমৃত্যয়ী কথা শোনার জন্ত, সাধন
নির্দেশ নিবার জন্ত, জড়ো হইতেছে কৌতৃহলী দর্শক ও মুমুক্ষ্ ভক্তের
দল। নবীন সাধক শশীভ্ষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে
যাইতেন, আপ্রকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বীয় কথা শুনিয়া হইতেন
কৃতকৃতার্থ।

বৃহৎ সংসারের দায়িত দিন দিন বাড়িতেছে, আয় অভিশয় সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশীভ্যণের কাছে চিকিৎসার জস্ত আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিজ্য-ক্লিষ্ট—অন্ন বস্তেরই সংস্থান নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে ? ইহার উপর আছে শশীভ্যণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে।

অপর দিকে কঠোর সম্বল্প নিয়া শশীভ্ষণ সাধনভজন চালাইয়া যাইভেছেন, কিন্তু আশামুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ভো তাঁহার হইভেছে না। নৈরাশ্যে এক একদিন মুখ্যমান হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামক্ষের কাছে ছুটিয়া আসেন।

ঠাকুর তথন ভবতারিণীর মন্দিরে। শনীভূষণ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির নীচে অপেকায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময় ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্বাপিত করিতেই হইবে।

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "কে গো, আমাদের পণ্ডিত না ?" শিবরামানন্দের দেওয়া ঐ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন।

যুক্তকরে শণীভূষণ উত্তর দেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভূতে আমার কিছু বলার আছে।"

"डा, कि वनरव वन।"

"দেখুন, প্রাণের জালা কিছুতেই নির্ত্ত হচ্ছে না। আপনার কুপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে যদি শান্তি পাই।"

"পণ্ডিত, জালায় জলছো, এতো ভালো কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।"

ঠাকুর রামক্বফের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশীভূষণ দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

সেহস্পিত্ব বিষয়ে বাবার বিষয়ে কিন্তুর কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করতে। ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল।"

শশীভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর রামক্ষের পৃত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতশ্বয় দিব্যোজ্জন মূর্ত্তি দেখিয়া শশীভূষণের যেন আর আশা মিটে না।

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশীভ্ষণের বালীক্তি ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরকে সেই অঞ্চলের স্বাইকে মাভাইয়া ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশীভ্ষণের হৃদয়ের আলা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য আনন্দের রসধারায়।

विषाय निवाय नमय ठाकूत यामकृष करिएनन, "পণ্ডিত, जुमि

ব্রাহ্মণ, সদ্বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো, —ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, "ভাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন করে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা করে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্ম ঠিক যতটুকু দরকার ভাই নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশীভূষণ সেদিন শিরোধায়্য করিয়া নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু ছশ্চিকিৎস্য রোগ ভিনি নিরাময় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনদিন করেন নাই। ফলে সংসারে দারিজ্যেব কন্ত রহিয়াই গেল।

ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা ও মনীষা নিয়া শনীভূষণ জ্বিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধায়নেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে বাংপর হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

কিন্তু শণীভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য —ভারতীয় শ্বষিদের রিচিত্ত শান্তগ্রন্থের মশ্ম উদ্ঘাটন করা, শ্বষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পত্তা অনুসরণ করিয়া শ্বন্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদান্ত, আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিবিব্যা, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীতশান্ত প্রভৃতি কোন কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশীভূষণ শুধু চরক স্থুঞ্জ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পদ্বা যেমন অন্ধসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন অথবর্ব বেদের মন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগ। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী।

শশীভূষণ ভখন বরানগরে বাস করিভেছেন। এক ভজলোক কয়েক বংসর যাবং ছ্রারোগ্য বাভরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন, কলিকাতার প্রধীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজ্বনেরা তাঁহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময়ে ঐ রোগীটি শশীভূষণের শরণ নেয়। আর্তস্বরে জানায়, "মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবো। শেষ চেষ্টা হিসেবে, যা কিছু করবার আপনি তা করুন।"

জব্যগুণের সব প্রীক্ষাই এ যাবং এই রোগীর উপর করা হইয়াছে। ডাক্ডার ও কবিরাজেরা সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার মানিয়াছেন। এবার শশীভূষণ এই ছশ্চিকিংস্থ রোগের জক্ম ব্যবস্থা করিলেন ঋষিদের উদভাবিত মস্ত্রের প্রয়োগ। "শুধু বৈদিক মস্ত্রের অন্তিয়া শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি ঝগ্রেদ অথবা অথব্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মস্ত্রের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গের জ্বিলতা দ্ব করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভল্লেলাকটির বেলায়ও তিনি গেইরূপ করিয়াছিলেন।

"ভদলোকটিকে সম্মুথে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাস্থ পর্যান্ত নিজের দক্ষিণ হস্কের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চাবণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া করেকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চয্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাঁহার দেহের মধ্যে একপ্রকার সিশ্ব শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। স্থদীর্ঘকাল স্থায়া এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্যান্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্মাণ্ড ভাবে অপগত হয় ।"

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর ভর্করত্বের

> नाधूवर्णन ७ नरश्रमण: ७: शामीनाथ कविद्राक

বন্ধু ছিলেন। তর্করত্ব মহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশীভূষণের এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথাটি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন।

শুকা মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কুপায় ও জন্মান্তবের অজ্জিত পুণাবলে শশীভূষণ অনেক সময় স্কালোকচারী মহাগা ও দেবদেবী-দের দর্শন পাইতেন, শান্তভবের বহু ত্রহ বিষয় ইহাদের কুপায় জানিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে তিনি ঋষি পাণিনির মহা ভাষ্য (পত্থালি-কৃত) অধ্যয়ন করার জন্ম ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তথন পাণিনির চর্চা তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দক্ষিণী পণ্ডিত গোনিন্দ শাস্ত্রী ভরদাজের তথন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া শশীভ্ষণ তাঁহারই কাছে গিয়া উপস্থিত। প্রাণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, "আমার একান্ত অভিলাষ, আপনার মতো মহাপণ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। আপনি আমায় কুপা করুন।"

শান্ত্রী মহোদয় তথন তাঁহার ছাত্রদের নিয়া তব আলোচনা করিতেছেন। কহিলেন, "এখানে যাদের দেখছো, এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপনা করিনে। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই।"

শশীভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে থাকেন, "আমায় পাণিনির মহাভায়ের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।"

শান্ত্রীজী তাঁহার সঙ্করে অটল। শশীভ্ষণকে বার বার মিনতি করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কট্রিক করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

এই রুঢ় প্রত্যাখান শশীভ্ষণের হৃদয়ে বড বাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অরজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অস্তস্তল হুইতে উদ্গত হয় আকৃল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি তো জান, নিজ স্বার্থের জন্ম আমি এমন ব্যাকৃল হুই নি, ঋষিশান্ত্র অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত মামুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অস্তর দিয়ে চেয়েছি। প্রভু, এবার থেকে আর আমি মায়ুষের ছারে জ্ঞানার্জনের জন্ম ভিক্ষা করতে যাবো না, থাকবো একাস্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে।"

সাবা দিনবাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পূজার ঘরে বসিয়া শশীভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন জটাজুটমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

ঘরের ঘার বন্ধ করিয়াই তে। শশীভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে কি করিয়া এই বৃদ্ধ ভাপস ভিতরে ঢুকিলেন ? বিশ্বিত হইয়া একথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বংস, তুমি এত মন:ক্ষ্ম হয়েছ কেন ? সারাদিন অম্বজ্ঞলাই বা গ্রহণ কর নি কেন ? শরীরকে কেন শুধু শুধু কট্ট দিচ্ছে ? শান্ত্রী ভোমার জ্ঞান পিপাসা নির্ভ করে নি, এজগুই কি তুমি এমন মর্মাহত ? প্রকৃত জিজ্ঞাম্ব, তপস্থাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকেরা ভগবানের কাছ থেকেই তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই ভোমায় শিক্ষা দেবো ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্থ। আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই ?"

শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবিভূতি মহাত্মাটি হইতেছেন স্বয়ং পতপ্রলি দেব, কৃতাঞ্চলি পুটে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আর কালবিলয় না করিয়া আগন্তক ঋষিবর শশীভূষণের কাছে

পাণিনি মহাভায়ের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু তত্ত্ব সকল কিছু রহস্ত তিনি বুঝাইয়া দিলেন। শশীভূষণের মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হইলেন।

খবির আবির্ভাব ও অন্তর্জানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না।
এই অত্যল্প সময়েই মহাত্মা হ্রহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা
করিলেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল 
এই চিন্তা মনে উঠার
সঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজ্ঞগৎ কালের যে
মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান ভাহা
হইতে স্ক্ষতর। মৃহুর্ত্তে বিপুল জ্ঞানভাগ্যার উাহার কুপায় যে কোন
মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম।

ঋষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তখনই শশীভূষণ ইহা পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিভার্থ ভাগার নিকটে স্পাষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষির কুপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন বিভা উৎসারিত হইতেছে ইম্বজ্ঞালের মতো। এই দৈবী বিভা শশীভূষণ কিছু সংখ্যক উত্তম অধিকারীকে উত্তরকালে বিভরণ করিয়াছিলেন।

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশায় সাধক শশীভূষণ কুপা পাভ করেন ঋষি গৌতমের। সমগ্র স্থায়দর্শনের তত্ত্ব এসময়ে তিনি আয়ন্ত করিতে সমর্থ হন।

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপংশক্তির সহিত শশীভ্ষণের জীবনে মিলিত হয় ঋষি প্রণীত শান্তের মর্মা উদ্ঘাটনের ব্যাকৃলতা। ইহার ফলেই স্ক্রলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীলা এভাবে তাঁহার জীবনে বিস্তারিত হয়।

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শান্তবিদ্ ও সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি এবার কলিকাতা ও শহরতলীগুলিতে প্রচারিত হয়। ধারে ধারে তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞান্ত ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাঁহার। শান্ত পাঠের জন্ম সাধক শশীভূষণের কৃটিরে সমবেত হইডেন। এই জিজ্ঞাত্মদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামক্ষের ভক্ত নরেজনাথ, কালীপ্রদাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ) এবং প্রেমানন্দ ভারতীকেও দেখা যাইত।

শান্ত্যণের তপস্থাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্মা, শক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন। জীবন যুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে তিনি ছিলেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। ভগবং-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, একনিষ্ঠা ভক্তি নিয়া, অ্যাচকভাবে তিনি তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। বহু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রভবের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ধারক বাহক। তাঁহার সাধনজীবনে কর্মা, ভক্তি ও জ্ঞানের এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অমুরাগীরা তাঁহার নাম দেন—যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের মধ্যে এই নামেই প্রধানতঃ তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

জননী অনেক দিন হয় কঠিন পীড়ায় ভূগিতেছেন, আর যে আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা নাই। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা, এবার তুই আমায় কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ নিঃশাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা ভোকে করতে হবে।"

মায়ের কথা শিরোধার্য্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাঁহাকে আশাস দেন, "মা, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকো। যে ক'রেই হোক ভোমার কাশীবাসের বন্দোবস্ত আমি করবোই।"

জননীকে তো কথা দিলেন, এখন উপায় ? সংসারে যত্র আয় ভত্র ব্যয়, হাতে টাকা-কড়ি কোন সময়েই কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করিয়া এক অর্থবান্ রোগীর নিকট ছইতে একশত টাকা ধার করিলেন। রাস্তায় কাশী প্রত্যাগত এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখা। যোগত্রয়ানন্দকে তিনি কহিলেন, "কাশীতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে গুণ্ডার বড় উৎপাত। বটুক পাড়ে নামে এক বড় পাণ্ডা আছে, সেখানে তার খুব প্রতিপত্তি। আমার অনেক দিনের চেনা। তাকে আমার নাম করে আগে থাকতে চিঠি দিয়ে দাও। তার বাড়ীতেই উঠ্বে। কোন ভয় ভাবনা থাক্বে না।"

সবাইকে নিয়া যোগত্রয়ানন্দ বচুক পাঁড়ের হাবেলীতেই আশ্রয় নিলেন। মোক্ষদায়িনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পুণ্যধাম কাশী! জননীকে নিয়া এই মহাতাঁর্থে পোঁছিবার পরই মন তাঁহার আনন্দে বিভার হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাস্থান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন শেষ করিয়া বাসায় চুকিতেছেন, এমন সময় মহল্লার কয়েকটি বাসিন্দা যোগত্রয়ানন্দকে নিভূতে ডাকিয়া নেন, বলেন, "মশাই, এ আপনি কি করেছেন? শেষটায় বটুক পাঁড়ের বাড়ীতে উঠেছেন সপন্বিবারে! পাঁড়ে যে এখানকার এক শুণা —ডাকাভ বিশেষ। শিগ্গীর অন্থ কোখাও উঠে গিয়ে সবার প্রাণ বাঁচান।"

যোগত্রমানন্দের ললাটের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, কথাগুলি শোনার পরও রহিলেন পূর্ববং ধার স্থির অকুভোভয়।

যুক্তকর শিরে ঠেকাইয়া শুধু কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের শরণ নিতেই আমরা এসেছি। সেহলে তুচ্ছ এক বটুক পাঁড়ের ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন? তাছাড়া বটুক গুণ্ডামী করছে তার নির্ব্ধৃদ্ধিতা বশতঃ। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার দোষক্রটি বৃধিয়ে বলবো। এক্ষম্ম আপনারা ভাব্বেন না।"

প্রতিবেশী শুভামুধ্যায়ীরা বৃঝিয়া নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণের বৃদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। একে একে তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

 তো বাবার পাণ্ডাকে একবার দর্শন করা চাই। চলুন একবার বটুক পাঁড়েজীকে ভেট করে আসবো।"

ছড়িদার তথনি সোৎসাহে যোগত্রয়ানন্দকে পাঁড়ের কাছে হাজির করিলেন। তেতলার ছাদের উপর বটুক পাঁড়ে একটা চৌপাই-র উপর উপবিষ্ট। ভাঁটার মতো চোথ হুইটি সিদ্ধির সরবতের প্রভাবে চুলু চুলু। নীচে মাহুরে বসিয়া কয়েকজন বয়স্ত ও সেবক হাণ্ডিতে সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূরে ছাদের উপর হুইজন পালোয়ান ল্যাঙ্গট পরিয়া কুস্তা কসরত করিতে ব্যস্ত।

ন্তন যজমান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, পাঁড়ে সৌজগু সহকারে যোগত্রয়ানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখের আসনটিতে উপবেশন করিয়াই যোগত্রয়ানন্দ পাঁড়ের দিকে সঞ্চালিত ফরিলেন তীক্ষ্ দৃষ্টি। গন্তীর কঠে কহিলেন, "মহল্লার অনেকে বলে, তুমি নাকি একজন তুর্ন্ধ গুণ্ডা? ধর্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের সেবার অধিকার পেয়েছো, ভবে গুণ্ডামী কর কেন?"

বট্ক পাঁড়ের ভাঙ্গের নেশা এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা টুটিয়া গিয়াছে। ভাঁটার মতো চোথ ছইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই ভাহা সরাইয়া নেয়, কি জানি কেন মাথা নীচু করিয়া নীরব নিম্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে! যোগত্রয়ানন্দের চোখে মুখে কোন্ অলৌকিক বিভৃতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, ভাহা কে বলিবে ?

পাঁড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকস্মিক তিরস্কারে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আর কসরত-রত পালোয়ান তুইটি নি:শব্দ পদস্কারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক পিছনে। অর্থাৎ, পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা প্রস্তুত, হুকুম মিলিলেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা নীচে ছুঁড়িয়া কেলিবে।

ইতিমধ্যে গুণ্ডারাজ বঁটুক পাঁড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া। আসিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, "আমার ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে—আপনি আমার জন্মজন্মান্তরের গুরু। আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি।
নইলে ছনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুণু।
বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে ?"

সঙ্গে সঙ্গেই বট্ক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দক্ষ হয়। তারপর অকপটে যোগত্রয়ানন্দের কাছে বির্ত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু ছফ্তি ও পাপাচারের কাহিনী। ততক্ষণে দিবা আনন্দের আভায় যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আখাস দেন। ধর্ম-জীবন গঠনে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁড়ে একান্থভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন হইতে ঘটে তাঁহার উচ্চুঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান।

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাঁহার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। বছ সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল উপার্জ্জনও হইতে থাকে। কিন্তু দরিজ রোগীদের কাছ হইতে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই অর্থের অভাব তাঁহার ঘূচিতে চায় না।

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার শেবের দিনটি সমাগত হয়। মাতৃতক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে—তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। ভোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি তা পূরণ করবো।"

১ লাধক শলীভূষণ: স্থলীল বন্দ্যোপাধ্যার ভারতের সাধক ৯-১৭ মৃত্যু-পথ যাত্রিণী জননী বলেন, "বাবা শণী, তোকে আমার একটা শেষ অমুরোধও রাখতে হবে।"

"বল মা, কি তুমি চাও।"

"বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিদ্ তাতে সংসারে থাকা কষ্টকর তা আমি বৃঝি। কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্ধ্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে মরবে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধনভজন করবি, সন্ধ্যাসী কথনো হবিনে।"

"তাই হবে মা। তোমার কথাই রাখবো। গৃহীযোগী রূপেই চালিয়ে যাবো আমার সাধনা। গুরুকুপায় ও তোমার আশীর্বাদে পরম প্রাপ্তি যেন আমার ঘটে।"

এবার অপার সম্ভোষে পুত্রকে আশীর্কাদ জানাইয়া জননী ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

এ সময়কার কাশীর পরিবেশটি বড় আনন্দময়। কয়েক জন
শিবকল্প মহাত্মার আবির্ভাবের ফলে জনজীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে
নৃতন আধ্যাত্মিক চেতনা। এই সিদ্ধপুরুষদের অলোকিক জীবন,
শক্তি বিভূতি ও করুণা-লীলার কাহিনী নিয়া সর্বাত্র সোৎসাহ
আলোচনা চলিতেছে। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদের ভীড় এই সব বিরাট
পুরুষদের আস্থানে লাগিয়াই আছে।

যোগত্রয়ানন্দ অবসর পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি
মহাত্মাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হন, পুণ্যময় সান্নিধ্যে বিসিয়া দেহ মন
প্রাণ তাঁহার জুড়াইয়া যায়। একদিন তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতী
মহারাজের আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। শহরের উপাস্থে
এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় তাঁহার আশ্রম। যোগবিভৃতিসম্পন্ন এই
মহাপুরুষকে দর্শনের জন্ম দর্শনার্থীদের উৎসাহের সীমা নাই।

প্রথম দিন জনতার বৃহে ভেদ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কোন মতে মহাত্মার নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম করার পর তিনি শুধু কহিলেন, "দর্শন হো গিয়া, আভি চলা যাও।"

বড় মনঃকুর হইয়া পড়েন যোগত্রয়ানন। পর পর আরো তুই দিন ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা ভাহাকে তেমন আমলই দিলেন না।

এবার তিনি ছঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, 'কোন স্বার্থসিদ্ধির উদেশ্য নিয়ে তো আমি সরস্বতীজার কাছে যাই নি, গিয়েছি জ্ঞান আহরণের জনা। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায় উপেক্ষা করলেন ?'

করেক দিনের মধ্যেই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্বয়কররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রবাণ গুরুজাতা চিদ্ঘনানন্দ স্বানী এসময়ে কিছুদিনের জন্ম কাশী আদিয়া উপস্থিত। গুরু শিবরামানন্দ স্বানীর হাতে গড়া মানুষ তিনি, গুরুকুপায় ও আপন সাবন-বলে অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ রূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন, যোগবিভৃতি অর্জনে হইয়াছেন সকলকাম। এই গুরুজাতাকে যোগত্রয়ানন্দ নিজের জ্যেষ্ঠ জাতার মতোই প্রারা করেন, প্রয়োজনমতো তরহ শাস্ত্রত্ব তাঁহারীন্দ্রকিট হইতে জানিয়া নেন, নিগ্রু যোগসাধনের নির্দেশাদি গ্রহণ করেন। কাশীতে আদিয়া চিদ্ঘনানন্দ শা তাঁহার পরম স্বেহভাজন যোগত্রয়ানন্দের গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন।

চিদ্ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজ নানাভাবে উপকৃত, ভাহার আগমনের বার্তা শুনিয়াই ভাড়া তাড়ি ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে প্রজা ও সৌজ্জ দেখানোর জ্ঞা প্রচুর পুস্পমাল্য ও ফলমূল নিয়া অংসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কভিপয় ভক্ত-শিশ্য।

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্ঘনানক্ষী
চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন,
তিনি নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে
কক্ষের একপাশে বিদিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ভারপর
হঠাৎ চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিজা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন
ভাহার পদস্বোয়।

"eকে, ভাস্কর এসেছো? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব আনন্দ হলো। কখন এলে?"—বলিয়া চিদ্ঘনানন্দ সাদরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাঁহার আশীর্কাদ।

এবার গৃহস্বামী যোগ এয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, "ধন্ম তুমি। কি সৌভাগ্য ভোমার। অত্ননীয় প্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প মহাপুক্ষকে বেঁধে কেলেছো। অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও এঁকে আমাদের কাছে ধরে বাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ান।"

চিদ্ঘনানন্দ স্মিতহাস্থে বলেন, "তাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহী-যোগীকে, আমার গুরুর আশিস্পৃত এই সাধককে, ঠিকমতো চিনতে পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার সকাশে ছ-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সারিধ্য পান নি।"

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ।

আনীত ফলমূল চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি বলেন, "না ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার করবো অঙ্গীকার।"

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়া গ্রই চারিটি ফল ভাস্করানন্দ ভোজন করিলেন। তারপর চিদ্ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগৃঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গুরুল্রাতা চিদ্ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল'।

যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি সামাশ্য। তৃশ্চিকিৎশু বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে,

<sup>&</sup>gt; नाधक मनाष्ट्रवः स्नीन रत्नाानाधाः व

কিন্তু পারিশ্রমিক নেন যংসামান্ত। দরিজ্র রোগীদের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্থের জন্ত অনেক সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া, কোন প্রাথীকে যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আধিক সাহায্য মাঝে মাঝে তুংস্থদের দিতে হয়। ফলে সংসার প্রায় অচল, খণের বোঝা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

চিদ্ঘনানন্দ স্বামী এ পরিস্থিতি ভীক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে ভো এবাব রক্ষা করা দরকার। অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় পবিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কি করিয়া চলিবে ?

আমেটির রাজা চিদবনানন্দ স্বামীর খুব ভক্ত। স্বামীক্সী তাঁহার কাছে যোগত্রয়ানন্দের কথা বিশদ করিয়া লিখিলেন, - "আমার এই গুরুভাইটি বৈরাগ্যবান্ সাধক, শাস্তুজ্ঞান এবং যোগৈশ্বয়্যও কাঁহার প্রচুর। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া সংসারে আছেন ভাই অর্থাভাবে তাঁহার বৃহৎ সংসারটি ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তুমি একে তোমার কাছে রাখ এবং এর সংসার প্রতিপালনের দায়িত নিয়ে একে ভারমুক্ত কবো। এতে ভোমার কল্যাণ হবে।"

উত্তরে রাজা জানান, "আছ্না পালন করতে পারলে নিজেকে আমি ধক্য মনে করবো। যোগী নহারাজের পরিবারের ধরচ চালানোর জক্য প্রতি মাসে আমার এস্টেট ভিনশত টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি অবিলয়ে ভাকে পাঠাবেন এবং তাঁকে সেবা করার স্থযোগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করবেন।"

রাজার এই স্বীকৃতি পাইয়া স্বামী চিদ্ঘনানন্দের আনন্দের অবধি নাই। চিঠিটি যোগত্রয়ানন্দকে দেখাইয়া কহিলেন, "যাক্ এবার থেকে একটা বড় ছন্চিন্তা দূর হলো। এই বৃহৎ পরিবারের দায়িছের কথা আর ভোমায় ভাবতে হবে না। যত সহর পার, স্বাইকে নিয়ে ভুমি আমেটি যাত্রা করো।"

যোগত্রয়ানন্দ কণকাল চুপ করিয়া থাকেন। ভারপর যুক্তকরে

নিবেদন করেন, "স্বামীজী এভাবে কোন ধনী ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে পাকাটা আমি বাঞ্চনীয় মনে করিনে। গুরুদেবের কুপায় এবং আপনার আশীর্কাদে সংসারের ব্যয় নির্কাহ কোনমতে হয়েই যাবে। আপনার চরণে আমি মার্জনা ভিক্ষা করি।"

চিদ্ঘনানন্দজা প্রসন্ন হইয়া উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহেন, "আত্মজান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি ত্যাগ বৈরাগ্য। অচিরে ভোমার তপস্থা জয়যুক্ত হোক, আন্তরিক-ভাবে এই আশীর্বাদ আমি করছি।"

বহু কঠিন রোগী যোগত্রয়ানন্দ আরোগ্য করিতেছেন, মৃত্যুপথ-যাত্রী কত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত নরনারী প্রথমেই তাঁহার কাছে চিকিৎসার জন্ম চলিয়া আসে। কাশীর কয়েকজন প্রবাণ ডাক্তার কবিরাজের এজন্ম খেদের অস্ত নাই।

একদিন এক লকপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার যোগত্রয়ানন্দকে প্রণাম জানান, প্রশ্ন করেন, "বাবা, মায়ের তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবার আপনি কবে কোলকাতায় ফিরছেন ?"

"কেন বলুন তো"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

ভাক্তার মৃত্হাস্থ করিয়া বলেন, "ভাবছি, তাহলে আমাদের আরো রোগী জুটবে এবং আমরা তুমুঠো খেতে পাবো। আর ওদিকে আপনি কিরে গেলে আপনার কোলকাভার রোগীরাও বাঁচবে।"

যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ভয় নেই আপনাদের। সময় এসে গেছে। শিগ্গীরই আমি কাশী ভ্যাগ করবো।"

অল্পদিনের বাবধানেই বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে নিয়া তিনি বরানগরে প্রতাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েক মাস পরে এক নিদারুণ হুঃসংবাদ পৌছিল যোগত্রয়ানন্দের কাছে। কাশী ত্যাগ করার পর স্বামী চিদ্ঘনানন্দ নানা তীর্থ পর্যাটন করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিয়া স্বামীজী ভক্তগণ- সহ পবিত্র সঙ্গমন্তলে উপনীত হন, তারপর প্রাসনে আসীন অবস্থায় স্বেচ্ছায় বরণ করেন জল-সমাধি।

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ শুধু যোগত্রয়ানন্দের প্রক্ষেয় প্রবীণ গুকজাতাই নন, গুরু শিবরামানন্দ স্বামীর পাণ্ডিতা ও যোগপদার এক প্রেষ্ঠ ধাংকবাহক তিনি। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর হইতে বোগত্রয়ানন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রতম্ব সম্পর্কে নানা নিগৃত উপদেশ এতকাল তিনি দিয়া আসিতেছিলেন। তাই তাঁহার এই আক্ষিক অন্তর্জানে যোগত্রয়ানন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন।

শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্রূপেই নয়, মহাজ্ঞানী জীবগুজ মহাপুক্ষরূপেও কলিকাতা এবং কাশীর সাধকসমাজে যোগত্রয়ানন্দ পরিচিত ছিলেন।

বরানগবে ৫ বালীতে থাকাকালে তাঁহার গৃহটি হয় ভরুণ শাস্ত্রবিভার্থী ও সাধকদের এক মর্মকেন্দ্র। বহু প্রবাণ সাধু-সন্ধ্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তেরা এসময়ে তাঁহার কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম ভাবনের নানা জটিল সমস্থার সমাধান কবিয়া নিভেন।

তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হট্যা যে-সব প্রতিভাধর এবং ভরুণ জিজ্ঞাস্থরা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি। প্রথমোক্ত ছট জন উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও সভেদানন্দ নামে। প্রেমানন্দ ভারতীও পরবর্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করেন এবং আমেরিকায় ধর্ম প্রচারে উদ্ধৃদ্ধ হন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে পাণিনির মহাভাষ্য ও স্থায়দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছে হয়, কোন নির্জ্জন পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, আপনার চরণতলে বসে, শ্বাধিদের শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ করি।"

একদিন যোগত্রয়াক্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া ঋষিদের ধ্যানলব

বৈদিক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময় তাঁহার ভাষণ শোনার পর বিবেকানন্দ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন. "বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমনি হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নীচু করবে না ?"

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পথিকুৎ, ডন পত্রিকার সম্পাদক, মনীষী সভীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাজ্ঞা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বরাবরই বর্তমান ছিল। উত্তর জীবনে তিনি গোসামী বিজয়কুষ্ণের শিশুর গ্রহণ করেন এবং কাশীধামে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া এক উচ্চকোটির সাধকে পরিণত হন। যোগত্রয়ানন্দের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দর্শনভত্ত্বের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

মহাত্মা এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করেন গণিতের সাহায্যে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও আধুনিক গণিতের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বিত ও মুগ্ধ হইয়া যান।

বিদায় নিবার সময় তিনি বলেন, "গণিতের সাহায্যে ধর্ম ও দর্শনের মর্ম্ম যে এমন করে উদ্ঘাটন করা যায়, তা আমার ধারণায় ছিল না। আমার প্রার্থনা, আপনি এ ধরণের ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ কুপা ক'রে রচনা করুন। আধুনিক যুগের মানুষ এর দ্বারা অশেষ-ভাবে উপকৃত হবে।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সবই প্রভুর ইচ্ছা।"

অভেদানন্দ মহারাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠের জন্ম আগ্রহাকুল। व्याग्रहे जिनि यागज्यानत्मत्र मकात्म जेनश्चि हहेरजन, जानोकिकी প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধির অধিকারী এই মহাত্মার কাছ হইতে বছু শান্তীয় প্রশ্বের সম্ভোবজনক মীমাংসা তিনি জানিয়া নিতেন। সংস্কৃত এবং रेश्त्रकोट याश्वयानत्मत्र ममान द्राप्ति हिल, काटकरे आधूनिक

শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা তাঁহার সংসঙ্গ ও আলোচনায় তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাদের নানা সন্দেহের নিরসন ঘণ্টত।

যোগত্রয়ানন্দ এসময়ে অযাচক রান্ত নিয়া বাস কবিতেছেন।
বহু ছবারোগ্য রোগী তাঁহার চিকিৎসাব ফলে নাচিয়া উঠিতেছে বটে,
কিন্তু এজক্য কোন পাবিশ্রমিক নিতে তিনি স্পারগ। ভগবৎ কুপায়
উদ্ধৃদ্ধ হইয়া যখন যে যাহা দেয় তাহাতেই ভাহাব সংসাবের বার
নির্বাহ হয়।

এমন বতদিনই গিয়াছে, ঘবে শিশুপুত্রের জন্ম তথটকুও যোগাড় করা যায় নাই। গৃহিণী গোপনে নিজের আঁচলে চোথেব জল মুছিতেছেন। চাল ডাল ফুরাইফাছে, চাট-বাজাব করার কোন সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বারোটি প্রাণীর অন্ন জোগাইতে হইবে। নিজেব পরিবারের লোক তো ছিলই, ভতুপরি হংস্থ রোগা এবং আত্মায়-অভ্যাগতেরাও অনেক সময় তাহাব গৃহে আশ্রয় নিডেন। এই গুরু সাংসারিক দায়িছের সকল কিছু তিনি সমর্পণ করিয়াছিলেন ভগবানের চরণে। আর লোকে প্রায়ই অবাক হইয়া দেখিত, শরণাগত সাধকের সকল কিছু প্রয়োজন ভগবানই দিনের পর দিন মিটাইয়া দিতেছেন।

সে-বার রাধানাথ নামে একটি ছাত্র নবণাপন্ন কাতর হইয়া যোগত্রয়ানন্দের গৃহে আশ্রয় নেয়। রোগীর শুশ্রষা ও তত্ত্বাবধানের জন্ম তাহার পত্নী ও মাতাপিতাও আসিয়া উপস্থিত। রোগীর ঔষধের ব্যয় তো মহাত্মাকে বহন করিতে হইতেছেই, তত্ত্পরি রহিয়াছে রোগীর পরিবারের সবাইর ভরণপোষণ।

বহু চেষ্টা ও যত্নে যোগত্রয়ানন্দ রোগীকে ভাল করিয়া তুলিলেন। রোগমুক্ত হইবার পর মাঝে মাঝে সে যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্বের আলোচনা করিতে বসিত।

রাধানাথের মা ইহা লক্ষা করিতেছেন আর বিরক্তিতে তাঁহার মন

ভরিয়া উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন। যোগত্রয়ানন্দকে গালাগালি দিয়া বলিতে থাকেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার করে সংসারের সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধুবানিয়ে ফেলছেন। আপনার এ বাহাছরিতে আর কাজ নেই।"

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই স্বাইকে নিয়া প্রস্থান করেন।
মহাত্মা থে ভাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, ভাঁহার পরিবারের
স্বাইকে এভদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল
ভাঁহার ক্বভ্জ থাকা উচিত এসব কোন কিছুই ভাঁহার অন্তরে ঠাঁই
পায় নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইহাদের বলেন নাই।
নিবিবকার, অভিমানশৃত্য মহাপুরুষ ভখন বহির্বাটিতে বিদিয়া
ক্রিজ্ঞাস্থদের মধ্যে জ্ঞান বিভরণ করিভেছেন।

এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের প্রভ্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, "বংস, অ্যাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার করছো, ভ্যাগ ভিভিক্ষাময় তপস্থায় আপ্রকাম হয়েছো, ভাল কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্ম কিছু করতে হয়। ভগবং কুপায় বেদোজ্জ্বলা বৃদ্ধি দ্বারা ঋষিদের ভত্ত তুমি উপলব্ধি করেছো। সেই ভত্ত এ যুগের মান্থ্যের উপযোগী করে প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্য্যাস নিয়ে তুমি রচনা করো একটি মহান গ্রন্থ।"

যে চিস্তা মাঝে তাঁহার হৃদয়ে দোলা দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ দিলেন তাহারই প্রস্পষ্ট নির্দেশ। সঙ্কল্ল তাঁহার তথনি স্থির হইয়া গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাঁহার মহান কালজয়ী গ্রন্থের রচনা। এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত—আর্যালান্ত্র প্রদীপ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাগ্যর খুঁজিয়া, সাধনজাত স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, গ্রহ অপুর্বে মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সান্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরন্থন ও সর্বজনীন প্রমত্ত্ত্তর উদ্ঘাটন, বিশেষ করিয়া ঋষি-রচিত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ।

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ ভিভিক্ষা ও ধৈষ্য যোগত্রয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন, সমগ্র পরিবারকে যে চরম ছুর্গতি ও অর্থকষ্টের পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন ভাহা অকল্পনায়। কোন দিন অন্ধাহার জুটিয়াছে, কোন দিন তাহাও জুটে নাই, বেলপাতার রস পান করিয়া বাড়ীর সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভল্লনের পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাঁহার এই শাস্ত্রগ্রের রচনায়। প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন ছ্র্লভ এন্থ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কুপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈবী যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা হইতে সম্পন্ধ হইয়া যাইতেছে।

গৃহে যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার পক্ষে এই সুনিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, প্রয়োজনমতো সব কিছুই ভগবান মিলাইয়া দিলেন।

আর্যাশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধক্ষহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জল প্রস্তা, মনীধা ও বিভা বতায় সকলে বিস্মিত হন।

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন,— এমন একটি বহুমুখীন তত্ত্ব-সম্বলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ রচনা করতে পারেন, তাঁর মেধা ও প্রতিভার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংরেজীতে রচিত হলে সারা পৃথিবীতে এর প্রচার হতো, সত্যকার আদর হতো।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার যৌবনকালে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহান গ্রন্থে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহু-দর্শিতার নিদর্শন ছিল যাহা দেখিয়া তৎকালে আমার মন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং নীরবভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকারের চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্বব শাস্তেরই পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার একান্ত ইচ্ছা যে ইহাকে দর্শন করিব এবং ইহার চরণে বসিয়া জ্ঞানের অমুশীলন করিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকার কর্মা, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেই সমরূপ অধিকারী; তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্বিত বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ্ঞের গুরু স্বরূপ।"

যোগ্ত্রয়ানন্দজীর উত্তুঙ্গ সারস্বত প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন, "তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীর বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকায় যে অংশটুকু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব্ব। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরপ 'সিম্ভেটক ফিলসফির' পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার চেয়েও বিরাট কল্পনা ছিল আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকারের। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু আমাদের তুর্ভাগ্য; ইহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার মানবতত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্বব গ্রন্থ। তাঁহার পরলোক তত্ত্ব, পরলোক ও আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে विश्रुम श्रञ्च। ইহা বড় বড় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তিন খণ্ড আমি দেখিয়াছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। তাঁহার ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তব্ব, গণিতের দার্শনিক রহস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহার কাশী আসিবার পূর্বব সময়কার त्रह्मा। कामी व्यामिवात शत्र कामी व्यवशास्त्र भिष्ठ किएक धवः कामी ত্যাগের পর তাঁহার আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ।"

অ্যাচক বৃত্তির উপর একান্ডভাবে নির্ভর করিয়া যোগত্রয়ানন্দ

<sup>&</sup>gt; माधू पर्यन ७ भर श्रमण : ७: भाशीनाथ कविद्राक

সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। ততুপরি ছিল শাস্ত্রগ্ন প্রকাশের ব্যুব্ধ, এজ্ঞ তাঁহাকে বহুতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু সুথে ছংখে, জয়-পরাজ্যে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী মহাপুরুষ সর্বদা হাসি মুথে এই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন।

সেদিন গৃহিণী জানাইয়া দেন। গৃহে এক মুষ্টি ভঙ্ল নাই। মুদি বাকিতে মাল দিতে অস্বীকার করিয়াছে। একটি টাকা কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যায় নাই। এখন উপায় ?

মহাত্মা আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া কহিলেন, "আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় মারবেন। থৈষ্য ধর, একটু কিছু হবেই।"

তারপর তাঁর আদেশে বাড়ীর সবাই বিশ্বপত্তের রস পান করিয়া সেদিনটি অতিবাহিত করিলেন। আরো প্রায় ছই দিন অনশনে কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম ছুর্গতি চলিয়াছে—শিশু, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, কখনো বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন বিভোর।

তৃতীয় দিনের অপরাহ। কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি জিজ্ঞাস্থ ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশাস্ত কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকভন্ধ তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজেখ্রী করা ইনসিওরড্ খাম বিলি করিয়া গেল।

খাসটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিম্পন্দ হইয়া যান। কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অঞ্চ ঝরিতে থাকে।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা বিশ্বয়ে অবাক হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনো ভাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। প্রায় পনের নিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালীমহারাজ ( অভেদানন্দ ) প্রশ্ন করেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি, আমরা
কেউ তা ব্যতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অক্রজন তো আমরা
কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক হংখের অতীত আপনি। এমন
কি হুদ্দিব ঘটেছে যার জন্মে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন 
আপনার চোখে জল কেন 
আমরা থুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা আজ আমার চক্ষু থেকে যে অঞ ঝরতে দেখেছ তা শোকের নয়, আনন্দের। শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে করে। এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো।"

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর চৌখাখা মহল্লার অধিবাসী এক সম্রান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার চিঠির মর্ম্ম এইরূপ:

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাঁহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন—আমি উপবাসা রয়েছি, অন্নজ্জল কিছুই গ্রহণ করি।নি শিগ্নীর আমার জক্ষে অন্নের ব্যবস্থা করে। আমার এক পরমন্তক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমায়ও কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তিপ্রদা থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা করে দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়।

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের ঐ ভদ্রলোকটিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানাইয়া দিতেও ভূল করেন নাই—ঐ নাম ঠিকানা স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তদম্যায়ী খোগত্রয়ানন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিশ্বৃত একটি চিঠি এবং পাঁচশত টাকার নোট।

পত্রপ্রেক আরো লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের স্বপাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিড অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে পৌছিবে।

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার গৃহের অবস্থা সবিস্তারে বিমৃত করেন। প্রায় তিনদিন যাবং তাঁহার পরিবারের সবাই উপবাসার রহিয়াছেন। তিনি থুব ভালভাবে জ্ঞানেন, তাঁহার এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তংক্ষণাং সব ব্যবস্থা করিয়া দিভেন। কিন্তু ক্ষুণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। একাস্থভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন! যিনি সর্বক্ত, সর্বব্যাপী এবং সর্ব কর্মণার উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহুর্ছে তাঁহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন ?

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা।

এ কাহিনী শুনিয়া স্বাই আনন্দে উচ্চল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন।

মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন। লোকটি
শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনদিনই
তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দ্র হইতে মহেন্দ্রবাব্
তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উচ্দরের
মহাত্মারূপে।

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনাদারেরা বাড়ীতে তাগাদা দিতে আদে। মহেন্দ্রবাব্ সেদিন নিজে
যাচিয়া কহিলেন, "বাবাজী, আমার কিছু নিবেদন করার আছে,
অভয় দেন তো বলি।"

"বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও"—ক্ষিণ্ধ কণ্ঠে বলেন যোগত্রয়ানন্দ।

"দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবানকৈ বেঁধে রাখবার কৌশল আমি জানি।' আমরা ব্যগ্র হয়ে তাঁকে ধরে বসতাম, 'বলতাম, বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, 'মৃত্যুর সময় বলে যাবো।'

"বলে যেতে পেরেছেন তো তিনি ?" কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।"

"হাা, তিনি তাঁর দেহাস্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের কথা। বললেন, 'প্রথমে তোরা প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করে নিবি। তা' দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘের। বাগান। তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র চর্চায় সব সময় রত, যিনি স্থ-ছঃথে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের অতীত হয়ে ভগবং-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবানকে পাওয়া কঠিন, কিন্তু ভগবানের কুপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে রেখে সেবা করবি। তাঁর মধ্য দিয়ে ভগবানও বাঁধা পড়ে থাবেন।"

"ব্রতে পারছি, ভোমার বাবা সভ্যিকার চত্র লোক ছিলেন। ভগবানকে বাঁধবার কৌশল যে বার করে, ভার চাইতে চত্র আর কে? কিন্তু, আমায় একথা শোনাচ্ছো কেন, বল ভো?"

"আপনাকে দর্শন করার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার-বার আমার মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমায় কিছুটা দিন, আমি কুতার্থ হই। আপনার ওপর ঋণের বোঝা চেপে-গিয়েছে। আমি তা লাঘ্য করতে চাই। আপনি ঋণমুক্ত ও নিশ্চিম্ভ হয়ে মাছ্যের উপকার করতে থাকুন।" মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নৃতন ভক্তটি একটা মোটা আঙ্কের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ভেষজ বিভা, অথবর্ব বেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাঁহার যোগবিভূতি। জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগ-নিরাময়কে তিনি তাঁহার এক মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জনকে কোনদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার পরিজনের মুথে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। খ্রীভগবানের করুণালীলার জন্ম বার বার করিতেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বালীর অক্সতম জ্বিদার রাজেন্দ্রবাব্র সহিত যোগত্রয়নন্দের বেশ হল্পতা ছিল। তাঁহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাব্র মাতার মস্তকে এক ক্ষত হয় এবং ক্রমে ভাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগের আক্রমণ। বিখ্যাত সার্জন, ডাঃ স্থরেশ সর্বাধিকারীকে আনিয়া রোগিণীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা চুকাইয়া দেখেন, ক্ষত অত্যন্ত গভার। প্রায় মন্তিকে গিয়া পৌছিয়াছে। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক—এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জন চলিয়া গেলেন। রোগিণী ও তাঁহার ছেলে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িছ।

অথবর্ব বেদোক্ত কয়েকটি নিগৃ প্রক্রিয়া এই রোগিণীর উপর যোগত্ত্বানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিণীর স্থানিজা হইতেছে। অচিরে এই রোগিণী সম্পূর্ণ স্বস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয়, সে তাঁহার সমগ্র পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্ল বয়সে সতীশের মনে তীব্র বৈরাগ্যের মঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও স্থামীজীদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রাস্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন চিকিংসা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময়ে সাধক যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগপুত জীবনের প্রতি সতীশ আরুই হয় এবং তাঁহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়া মারাত্মক রোগে শ্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ীর লোক তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌছিল। সতীশ যে তাঁহার অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ী আলম-বাজারে তিনি ছুটিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "বাবা, এবার আর আমি বাঁচবো না, আশীর্বাদ করুন, জম্মে জম্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই।"

সতীশের অন্থিচর্ম্মসার দেহটি দেখিয়া যোগত্রয়ানন্দ হভাশ হইয়া পড়েন। সেদিনকার মতো কিছু ও্যুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিভেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক ওরুণ ভক্ত, ভাঁহার দিকে ভাকাইয়া শোকার্ত্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়া উঠেন, "সতীশের যে অন্থিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান যদি কৃপা ক'রে বাঁচান।"

ভক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, "বাবা, এজস্ম আপনি এত উত্তল হয়েছেন কেন? আপনি ভগবানকে একটু চেপে ধরুন, ভাহলেই তো সতীশ বেঁচে যায়।"

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন।
বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দার রুদ্ধ অবস্থায়
প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা ও ধ্যান-জপে কাটিয়া গেল। পূজাকক
হইতে বাহিরে আদিলে দেখা গেল, বদনমগুল দিব্য প্রসম্বতায় ভরিয়া
উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সম্বট

অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে স্বস্থ হইয়া উঠে।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজ্ঞা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাঁহার প্রতি গ্র আকৃষ্ট হন। স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, "বাবা, আপনি লোকের কল্যাণের জন্ম অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখছেন। অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি অন্থ্যতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি।

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "গুরুর আদেশে শাস্ত্রতন্ত প্রচারে আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার ঋণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো হ্বার পর বিক্রির টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হবে।"

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকায় কোন-মতে প্রতি মাসে মহাত্মার সংসার বায় নির্বাহ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ্ঞ গৃহে নিভূতে বসিয়া ধ্যান-জ্ঞপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে এক হুর্ঘটনার দৃশ্য। দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে সহসা পা ফস্কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়ানোর সামর্থ্য নাই। 'আহা! আহা!' বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্ডম্বরে চেঁচাইয়া উঠেন। নয়ন হুটি করুণায় অশ্রুসজ্ল হুইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর-বাড়ীর এক কর্মচারী গাড়ী নিয়া আসিয়াছে।—কর্ত্তা বড় অসুস্থ। এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা হঠাৎ জখন হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর। আকস্মিক- ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাঁহার ছই পায়ে, ফলে তিনি ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় সহজসাধ্য নয়।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাঁদিয়া ফেলেন। যোগত্রয়ানন্দ সম্নেহে তাঁহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়া দেন, আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভয় কি ? ভালো হয়ে যাবেন। খ্রীভগবান নিশ্চয় কুপা করবেন।"

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তথনি এক বিশায়কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদন্বয়ের পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাটিতে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এবারও যোগত্রয়ানন্দের কুপায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবার এক মর্মান্তিক ছর্দ্দিব এড়াইতে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াটি রোগিণীর ভার নিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রোপচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে। অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জ্জন বলিয়া দিলেন, কমুইয়ের নীচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, নতুবা রোগিণীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ী পাঠাইয়া যোগত্রয়ানন্দকে বাড়ীতে নিয়া আসেন। কাতর স্বরে বলেন, "বিজ্ঞ সার্জ্জনের বিভা বৃদ্ধি সব হার মেনেছে। এবার আপনি কুপা ক'রে এ মেয়েটিকে বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিণীকে পরীক্ষা করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ওয়ের কোন কারণ নেই। আমি বলছি, ছন্চিকিৎস্ত হলেও এরোগ অচিরে আরোগ্য করা যাবে। ছ সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।" কার্য্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্কেদোক্ত ভেষজের গুণে প্রাণঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়।

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িব হার হাইল যোগত্রয়ানন্দের উপর। এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা তাঁহার পাওনা হয়। কালাক্ষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাঁহাকে দিয়া দিবেন। কিন্তু যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে মামার সংসারের ব্যয়ের জন্ম টাকা দিয়েছেন। সে টাকা আমি ঋণ বলেই এতকাল গণ্য করে আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওনা হয়েছে, তা থেকে পূর্ব্বেকার ঐ ঋণ শোধ হয়ে যাক্।"

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল।

ঠাকুরবাড়ীর উপর যোগত্রয়ানন্দের কুপা দীর্ঘদিন ছিল। সে-বার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রার বিবাহ অরুষ্ঠিত হইবে। বিবাহের দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অমুবিধার স্থি হইবে। কালীকুষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়া বলে, "দাহ, সব যে লগুভগু হয়ে যাবে, এখন উপায় ?"

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, এ যে মহাবিপদ দেখ্ছি। একমাত্র বাবাজাই এ বিপদে রক্ষা করতে পারেন। তিনি পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব স্নেহ করেন, তুই তাঁকে চেপে ধর না।"

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের স্থরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে থাকে, "আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার মাহাত্মা বুঝা যাবে না।"

যোগত্রানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "ঝড় বৃষ্টিও চলবে, ভোমার বিষেতে কোন বাধা হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো।"

नौत्रद वात्रान्नाग्र विनग्ना, नृत व्याकात्मत्र नित्क मृष्टि निवक कत्रिग्रा

যোগত্রয়ানন্দ মৃত্যুরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। তারপর সে রাত্রে আর রৃষ্টি হয় নাই, বিবাহ সভার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ অথবর্বেদ প্রভৃত্তি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎদা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক ডাব্ডারী বিছায়ও তাঁহার বৃৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। এগুলি আয়ন্তও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার বলে। প্রয়োজনবাধে কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তার্দের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং আধুনিকতম চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবাণ ডাক্তারেরাও বিশ্বিত হইতেন।

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বের রোগী তাঁহার হাতে জাসে। স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তারও রোগীটির দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর বড় অস্কুত ধরণের, কোনমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, "আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিউমোনিয়া। লিভারকে আরো বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।"

অতঃপর রোগীর জন্ম প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মস্কবা করিলেন, "ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত।"

मिषिन ठेक्त्रियत्र इहेटण याश्यायानम वाहित्त चामिरण्डाहन,

হঠাৎ তাঁহার পায়ে আসিয়া ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোকা।
হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রান্থর বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া
রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া
তথনি ভক্ত সভীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দেশ দিলেন,
যে কোন মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ করা হয়।

ঐ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভার রাড অবধি যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর অর ছাড়িয়া গেল, বাড়ীর সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবাণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া নৃতন কিনিয়া-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের নির্দেশ দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক রোগনির্গয়ের দিকে টেনে এনেছে।"

একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। লোক পরস্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাঁহার কানে যায় এবং তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম-প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ যুক্তকরে কহিলেন, "মহারাজ, বেলা হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই এক বাড়ীতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।" সাধৃটি গর্বিতভাবে বলিলেন, "আমি তো কোন গৃহীর আভিথ্য গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোন একটা জায়গা দেখে নেবো। এজস্ম ভাবনার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ। শুদু ভাবছিনে, হুর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে।"—সবিনয়ে নিবেদন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

"তার মানে? ওসব অবাস্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।"—বলিয়া সাধুটি বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার জানাইতেছেন অমুরোধ। অবশেষে দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অব্ঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। স্থাচিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

বিদ্রাপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ব্বিৎ পথ চলিতে থাকেন। অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল অবের ঘোরে অবসর হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তথনি আবার ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্বক্ষিত বাড়ীতে নিয়া তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ভক্ত-সেবকেরা গ্রহণ করেন তাঁহার সেবার ভার।

রোগীর জরটি বড় মারাত্মক ধরণের। যোগত্রয়ানন্দ রোজই তাঁহাকে দেখিতে যান, ওর্ধপত্রাদি দিয়া আসেন। সেদিন খাওয়ার ওর্ধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিস করার জন্মও একশিশি ওর্ধ পাঠানো হইয়াছে। পূজার ঘরে চুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন বলিভেছেন, শিগ্গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো। শুজাষাকারী ভূল করে তাকে মালিসের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর পরই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধ্র কাছে
গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্ততির হাত হইতে ওয়ুধের গ্লাসটি
সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন।
গন্তীর স্বরে কহিলেন, "এটা খাবার ওয়ুধ নয়, মালিস।"

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। সক্রোধে মালিস এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই ভিনি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

যোগত্রয়ানন্দ বিষয় কণ্ঠে বলেন, "অনর্থক আপনি রাগ করছেন।
ভূল করে আপনাকে মালিস খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা
আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হ্নদন্ত হয়ে হুটে এলাম। আর
একটু দেরী হলেই আপনাকে আর বাচানো যেতো না।"

এবার সাধুর চৈত্যোদ্য হইল। অমুতপ্ত হইয়া কহিলেন, "নিজের অভিমান বশতঃ মহাত্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কুপা করুন।

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জরে ভূগিবার পর ঐ সাধুটি স্বস্থ হইয়া উঠেন, ভারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রিত ভক্ত-শিশ্বদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত অধিকারী তাঁহাদের অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলোকিক শক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুবের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা ভঙ্গীতে এবং নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী যোগত্রয়ানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক কিছু সমস্থায়ই এই শক্তিধর মহাত্মার কুপার উপর তাঁহারা নির্ভর করিভেন। গোপালবাব্ বিচার বিভাগের একজন অফিসার। সে-বার তিনি বদলী হইয়া নৃতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো বাড়ীতে তাঁহারা বাস করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ীর চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ এক দৈবী কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোপালবাব্ ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে অলস্ত ছাদটি নীচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে হ'জনেই এই অগ্নিদাহে দক্ষ হইতেন।

গোপালবাব্র পত্নী সবিস্থায়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে যোগত্রয়ানন্দ ঐ জ্বলম্ভ অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রশাস্ত কুপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আঞ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর।

সাঞ্চনয়নে এই ভক্তমতী মহিলা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "স্ক্রদেহে আবিভূতি হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের ছ'জনের প্রাণরকা করলেন। তাঁকে চিনতে আমার একটুও ভূল হয় নি।"

১৯-৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাণীতে বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নৃতন পর্যায়। স্বজ্পনবর্গ এবং ছই ঢারিটি সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার বহু আকাজ্ঞিত শিবধামে।

অধ্যাত্ম জগতে স্পরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এ সময়ে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। প্রভাষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাস্থান করিতেন, ভারপর রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনায় ও নিভ্যকার পূজা ও জপতপে। বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নামকীর্ত্তনও ছিল ভাঁগার প্রভাতিক দিনচ্য্যার অঙ্গ।

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগত্রয়ানকের সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণাসঙ্গ ও অমৃত্রয় বচনস্থা পান ক'রয়া মন তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথা প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়াননের মহনীয় চরিত্র ও অফ্রঞ্গ আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

তথন শীতকাল। একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সালী হইরা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারা ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিতেই কাতরকঠে সে সামাক্ত কিছু ভিক্ষা চায় যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাঁহার অন্ধনগ্র বেশের দিকে ভাকাইয়াই নিজের কাঁধের পশ্মী আলোয়ানটি তাহাকে দিয়া দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, "এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে, ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো।"

স্মিতহাস্থে মহাপুরুষ কহিলেন, "ভগবান যদি দামী শীত্রপন্ত আমায় পরাতেই চান, তবে ভো নিজেই কুপা করে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাব্বার কি আছে !"

সেইদিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আদিলে, কনিষ্ঠ ভাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, "দাদা, এটি কলকাতা থেকে এসেছে।"

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জক্ত বাবাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল বিস্তায়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্যাশান্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তথন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বছ শিক্ষিত এবং জিজ্ঞামু ব্যক্তিরা এই মহান গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রথ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তখন তরুণবয়য়। আর্যাশান্ত্র প্রদীপকারের প্রতিভা তাঁহাকে মৃদ্ধ করিয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। যোগাযোগ অচিরে ঘটিয়া গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রয়ানন্দের গুহে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহাশিস্ জানাইলেন, স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "বাবা, তোমার কোন সংশয় বা প্রশ্ন যদি থাকে বল।"

তরুণ বিতার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দর প্রশ্ন – যাহা বহু জিজ্ঞান্ত লাধকের প্রশ্ন —উত্থাপিত করিলেন। কহিলেন, "বাবা, গুরুজনদের মুথে শুনেছি, সত্য এক ও অথগু। মুনি ঋষিরা যদি সত্যের সাক্ষাৎকার ক'রে থাকেন তবে তাঁদের মতে মতবৈষম্য হয় কেন ? নামৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্ন — একথার অর্থ কি ? নানা মুনির নানা মত কেন হবে ? ব্রহ্মবিদ্ মুনিরা কি একমত হতে পারেন না ? এর ভাৎপর্য্য আমায় বুঝিয়ে বলুন। এ ভাৎপর্য্য বুঝতে পারলে সাধারণ জিজ্ঞাসুরা উপত্বত হবে। নানা পথ ও মতবৈষম্যের মধ্যে পড়ে তাদের বিভ্রান্ত হতে হবে না।"

এই প্রশ্নের এক অপরাপ মামাংসা যোগত্রয়ানন্দ করিয়া দিলেন।
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষাতেই এখানে উহা বর্ণিত
হইতেছে। "বাবাজী কহিলেন, বংস, তোমার প্রশ্নের অঙ্গীভূত
বাক্যের মধ্যেই উহার সমাধান রহিয়াছে। মূনি কাহাকে বলে ?
যিনি মননশীল তিনিই মূনি-পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে ? মনের
ছারা যাহা অঙ্গীকৃত হয় অর্থাৎ অখণ্ড সতোর যে অংশচুকু খণ্ড মনের
ছারা গৃহীত হয় ভাহাই মত। মতক্ষণ পর্যান্ত মনকে অবলম্বন করিয়া
সত্যের সাক্ষাংকারের চেষ্টা করা যাইবে ভতক্ষণ পর্যান্ত অখণ্ড

সত্যেব দর্শন লাভ স্থ্র পরাহত। অথগু সত্যের ধারণা করিতে হুইলে মনকে নিফদ্ধ কবিযা এবং শুধু মনকে নয় অন্তঃকরণের যাবতীয় বৃত্তিকেই নিযন্ত্রিত করিয়া অন্তঃকরণের বাহিরে যাইতে হুইবে। অন্তঃকরণের পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন এ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবকপে পরিণত করে। মনের ইহা দোষ নহে, ইহাই মনের স্থভাব।

"বিকল্প প্রমাসভাকে পাইতে হইলে মনের ওটে উথিত হইতে হইবে। এই অবস্থায় মহামতের কোন প্রশ্ন উটে না। কাবণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায় গ কিন্তু ই সহতের প্রকৃত চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন করান যায় না, কাবণ টিয়ার দক্ত ঐ স্বহংপ্রকাশ ভূমিতে প্রারহ হ'বে ভাহার নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতের জ্ঞানলাভের কোন উপায় উহা হইতে হয় না। ঐ অবস্থা যাহার হয়, শুধু ভাহারই হয়। ঐ জ্ঞান মজ্ঞানী পরন্ত অফুবাগী ও আশ্রিত কিন্তু জ্ঞান্ত কল্পনা বা বিকল্প রভি ঐ বিশ্বন আশ্রম গ্রহণ অবস্থান্থা। মনের ধর্মাই কল্পনা বা বিকল্প রভি ঐ বিশ্বন জ্ঞানকে বিকল্পের সঙ্গে যুক্ত করিয়া জিল্ঞান্তর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিকল্প নানা প্রকার। জিল্ঞান্তর চিত্তের প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচাব করিয়া ভল্বন্ত গুকু ভদত্বপভাবে শব্দের সাহায্যে ভাহাকে ঐ জ্ঞান দান করেন।

"এইখানেই মনের সার্থকতা। এইখান ইইডেই মতের উদ্ভব হয়। যিনি পূর্ণ সতাকে মনের দ্বাবা ধারণা কিছে যান ঠাহার ভো মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ সতাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ ইইয়াছেন উটারও মত থাকে। তখন হিনি মনো-ভূমিতে বিভামান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজামুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্মই উভয জ্ঞানীতে ফ্রপতঃ পার্থকা না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থকা আসিয়া পড়ে। এই জগুই বলা হইয়াছে—নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নম।

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্ত। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ সত্ত্বেও মূলে আছে জ্ঞান, কেবল অন্তের উপদেশের জন্ম বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান ।"

প্রশান্ত বদনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দ্রহ প্রশ্নটিকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতিমূর্ত্তি এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তেরুণ জিজ্ঞাস্থ স্কষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

বাংলার স্থাসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব তথ্য কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রাস্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সন্ধটাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার দৈব কুপা ছাড়া গতি নাই।

ভর্করত্ব মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা তিনি এবার করিবেন,—যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন ভাহার জীবনভিক্ষা।

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ব মহাশয়ের অভিশয় স্নেহের পাত্র, আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই তর্করত্ব মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "গত রাতে বৃন্দাবনের অবস্থা থুব থারাপ হয়েছে। আর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখুনি সেখানে নিয়ে চল।"

भागीनाथ जारनन, वावाजी नकानरवनाय नीर्घ नम्य क्रक्रवात

गांधूक्र्मन ७ न्थानक— रक्षांत्रक्रानक्ष्णी : छः भागीनांच क्रियांक

কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোন বাহিরের পোকের সঙ্গে ভখন দেখাশুনা কবেন না। অন্তবঙ্গ সেধকেরাও এসময়ে তাঁহার ঘরে চুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন ভর্করত মহাশ্যকে নিয়া সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাঁহার আগমন সংবাদ পৌছিবেই না, সাক্ষাণ্ড হইবে না।

তর্করত্ন মহাশয়কে কহিলেন, "বাবাজী অপবাহেই দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তাই ঐ সময়টাই টোর কাছে যাওয়ার প্রশস্ত্র সময়।"

তর্করত্ম মহাশয় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শ্যাশায়ী রন্দাবনকৈ দেখাইয়া দিলেন। দীর্ঘদিন ভূগিয়া ভূগিয়া সে কল্পানার গুইয়াছে, পড়িয়া আছে মুডের মতো অসাড় গুইয়া। শিযরে ব্যিয়া শাহার জননা অসহায়ভাবে কাঁদিতেছেন।

গোপীনাথ বৃঝিলেন, বৃক্নবিনের জাবনের কোন আশাই নাই। তর্করণ্ণ মহাশয় ককণ কঠে কহিলেন, "না গোপীনাথ, আন সময ক্ষেপণ করা যায় না। চল, এখনি গিয়া বাবাজীর কাডে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি।"

যোগত্রয়ানন্দ তথন কাশীর রাজঘাটে বাস কণিলেছন। উভয়ে তাঁহাব বাসায় গিয়া উপছি । হাতত, বাবাজীর প্রিয় সেবক সভাশ কহিল. "এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখ্ছি। শ্বা একট্ আগেই আমায় ডেকে বললেন, 'গোণীনাথ আর তর্করত্ব মশাই এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শ্বীরের অবস্থা খুব খারাপ। দেখো, ওরা থেন ফিরে না যান। তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষা করবে এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে। আমি ওনের জন্ম প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাক্বো। যদিও এসময়ে আমি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে কবতেই হবে। কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কুপার কথা ভাবিয়া ভর্করত্ন মহাশয়ের গুই চোধ অঞ্চসজল হইয়া বাবাজীর সহিত তথনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্ব মহাশয় মহাত্মার প্রশস্তিস্চক এবং ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া ও প্রণাম নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্বকে কহিলেন, "গত রাতে ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম, বৃন্দাবনের অবস্থা সঙ্কট-জনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনারা আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।"

তর্করত্ব মহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জ্বন্থ বাবাজীর আশীর্কাদ ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কুপাভরে তাঁহার জ্বন্থ এতটা চিন্তা করিয়াছেন সেজস্থ বার বার জানান কুত্ত্ততা।

কথা প্রসঙ্গে তর্করত্ব মহাশয় প্রশ্ন করেন, "বাবা, এসব কি আপনার যোগশক্তির ব্যাপার ?"

যোগত্রয়ানন্দ স্মিতহাস্থে উত্তর দেন, "যোগশক্তি ছাড়া আর কি ? হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যুৎকেও বর্ত্তমানরূপে জানা যায়।"

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনি বৃন্দাবনের জ্ঞা আর চিস্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে। আপনারা বাড়ী ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন—ভার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।"

বাবাজীর এই অহেত্ক করুণায় তর্করত্ব মহাশয় একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছল ছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া জিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অভঃপর বৃন্দাবনের অবস্থায় ক্রুত উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে স্কুস্ত হইয়া উঠিল।

যোগত্রমানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, "সাধন-জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আন্তরিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাদের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহাযো এ পথে এগোনো যায় না।"

আরো বলিভেন, "ভাথো, বিশ্বাদের বলে সবই হতে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাদের বলে ভাও অনায়াদে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।

কলিকাতার এক ইন্জিনিয়ার ভদ্রলাকের মাতা যোগাত্রানন্দের খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনো কথার উপর তাঁহার অটুট আস্থা ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তথন জদ্রোগে খুব ভূগিভেছেন। ডাক্তারদের মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িভে পারে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাঁহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, এ সতর্কবাণীও তাঁহার উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, "বাধা, আমার এই অবস্থা। বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা ভার্থ দর্শন করবো। এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কুপা করেন। আরো একটা ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।"

বাবা সহাস্তে কহিলেন, "বেশ, আপনার হুটো আকাজ্ঞাই পূর্ণ হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে। আর আপনাকে ভীর্থ দর্শনপ্ত করাবো। আপনার কোনো ভর নেই। কিন্তু আমি অমুম্ভি দেবো, একটা সর্ভে।"

"বলুন বাবা, আমি ভা মেনে নিভে রাজী।"

"আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোনো আশহা নেই। অগুণায় বিপদ হবে।"

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাদের আঁট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল নিষ্ঠা। অমুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে তিনি এক মস্ত ভূল করিয়া বসিলেন। যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গিণার পাহাড়ে বৃদ্ধা ষাইবেন না। কিন্তু উৎসাহের আতিশ্বো বাবার কথা বিশ্বত হইয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন।

সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, পা ছটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা আকৃল কঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাবা, ডোমার কথা না শুনে কি অক্যায়ই না আমি করেছি। যা হোক্ তৃমি কুপাময়, কুপাই ভোমার স্বভাবগত ধর্ম। এবারটি আমায় বাঁচাও। ডাছাড়া, বাবা, তুমি ডো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূই-এ মৃত্যু হলে যে ভোমারই ছ্র্নাম হবে। দ্য়া ক'রে আমায় রক্ষা করো।"

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি গৌরকান্তি প্রোঢ় সাধু, দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, ভাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহাকে আখাস বাক্য বলিতেছেন।

এই সাধৃটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের উপরকার মন্দির ও অক্যাশ্র দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হাৎপিণ্ডের বেদনা ও কাঁপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তিনি সৃত্ব হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সঙ্গিণসহ নিরাপদে কলিকাতায় কিরিয়া আসেন।

যোগত্রমানন্দকে এই অলোকিক ঘটনার রহস্ত সম্পর্কে জনৈক
অস্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আসল
কথাটা কি জানো? ভগবান্ হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত
তাঁকে যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে—সেই রূপেই ভগবান্ তাকে
দর্শন দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে সমর জ্ঞান করাই শাস্তের
উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ—কিন্ত
পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে প্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

কিছুদিন পরে এ বৃদ্ধা ভক্তটির হাদ্রোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি একেবারে শ্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছা, অন্তা-কালে যেন কাণীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলয়ে কাণীতে যাওয়ার জন্ম অন্তির হইয়া পড়িলেন।

প্রদিক্ষ ভাক্তার আর, এল, দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন।
তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ অবস্থায় রোগিণীকে যেন নড়াচড়া
করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দ্রের কথা, দোতলা থেকে
একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সন্তাবনা। বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ
আত্মীয়েরাও ভাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী
যাওয়ার প্রস্তাবে।

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাভিশযো কাশীতে যোগগ্রয়ানন্দের কাছে ভাঁহার মত চাহিয়া তার করা হইল। উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, "যে যা বলুক, কোনো ভয় নেই, অবিলয়ে এখানে চলে এগো।"

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কিছু দনের মধ্যেই ঘটে তাঁহার অভিস্থিত কাশীপ্রাপ্তি।

বহু মুমুক্ নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর দাধনমার্গে প্রবিপ্তও সইয়াছেন। দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি দহায়ে তিনি শিয়ের জন্মান্তরের সংস্কার এবং তাঁহার সাধনেচ্ছার আদল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাঁহার সাধন-মার্গ ও ইষ্টতত্ত্ব। শিয়ের বহিরক জীবনের ঝোঁক বা ক্রচিকে এই প্রজ্ঞাদম্পন্ন মহাপুরুষ কোনোদিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না।

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভন্তন করিতেন।
এখানে আদিয়া একটি হরিসভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন।
ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাঁহার হাদরে এবং ক্রমণ বৈষ্ণবধর্মের
প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। প্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকথা শুনিতে
তাঁহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যার কীর্তন ও ভাগবত পাঠের

আসরে গিয়া না বদিলে মনে তিনি শাস্তি পান না। সে-বার এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্ল দিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত ও যোগৈশ্বর্য মুগ্ধ হইয়া যান।

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাঁহার চরণেই নিবেন একাস্ত শরণ। একদিন যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা ডিনি নিবেদন করিলেন।

বাবাজীও সম্মতি দিলেন, "বেশ তো, তোমার যথন তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে।"

তুই চারদিন পরে কথাপ্রদক্ষে যোগত্রয়ানন্দ তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে, ভোমার ভো দেখছি—শক্তিমন্ত। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা ক'রে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এজক্তুমনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের জেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করো। সব নারীমূর্তি জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এটা অভ্যাস করো।"

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোনো উৎসাহ দেখাইলেন না। মনে তথন তাঁহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাঁহার। অথচ বাবা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিশ্যের অস্তরের গতিপ্রকৃতি বৃঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ ?

বাবাকে তিনি অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান্ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন। এথন দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি নাই। প্রকৃত সাধন-বৈভব যাঁহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মমমর্পণ করা যায় না!

ভদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া-আদা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন, কলে দীক্ষার ব্যাপারটিও ঢাপা পড়িয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া থড়দেহে কিরিয়া নাদেন। এথানে আদার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং নাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছােস দেখা গরাছিল তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে।

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বহু চেষ্টার ফলেও ডিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন।

দেদিন গভীর রাতে অদহায়ভাবে রোগশযাায় শুইয়াছেন, হঠাৎ দেখিলেন—শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূভি; এই মৃতি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে ভাকাইয়া আছেন, আর আয়ঙ নয়ন হুইটি হইতে ঝরিতেছে দিবা স্নেহ আর করুণার ধারা।

যেগন আকস্মিকভাবে এই মাতৃমূতির আবিভাব ঘটে, ডেমনি ভাহা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু প্রমবিশ্বয়ের কথা, এই অন্তর্ধানের পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু ভাহাই নয়, অল্ল কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণকর্পে ভিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাঁহার চৈত্তেপ্রের উদয় হয়।
বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃর্পণী ইটের
উপাসনায় কেন উদ্ধৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম তিনি ফ্রদয়ঙ্গম
করিলেন। ব্রিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া
নিজের আভ্যন্তরীণ সন্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভূগ
করিয়াছেন। বাবার সাধনালক অন্তর্গ জি অভ্যন্ত, তাই উহা সঠিকভাবে তাঁহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়নন্দের চরণতলে পতিত হন। কাতর কঠে বলেন, "বাবা, আমার অপরাধের দীমানেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এদেছিল। আপনার কুপার মানিকে এদে আমার রোগ্যন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ রক্ষা

করেছেন। আর এই কুপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার কথার সভ্যতা। আপনি আমায় মার্জনা করুন।"

বাবাজী তাঁহাকে সম্নেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শাস্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভক্তটি অতঃপর সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারস্বত সমাজের মুকুটমণি ডাঃ গোপীনাপ কবিরাজ বলিয়াছেন—"নিবৃত্তরাগস্থ গৃহ ডপোবনং— এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহার স্থায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্য-সম্পন্ন কর্তবানিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।"

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাক্ত লিখিতেছেন:

"বাবাজী জীবন্যুক্ত পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু
দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার
নিকট সদ্-উপদেশের জন্ম উপস্থিত ইইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধৃত,
যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আগিতেন। সকলেই
তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্থার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত ইইতেন।
সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং
সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট
সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিক্সাতে আগমন অপূর্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও
ভকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরক রহিরাছে।
কিছুদিন পূর্বেও কাশীনিবাদী মহাত্মা ত্র্যামাচরণ লাহিড়ীর সানিধ্যে
বহুসংখ্যক জিজ্ঞান্ত ও সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভিড় প্রায় সর্বদাই
লাগিয়া থাকিত।

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব বে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কুগাতে অনেক সময় অলোকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার অ্যাচিত কর্মণার শ্রীভিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না।
বৃদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহাযা অভুসনীয়—
তথু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাংভাবেও ডিনি বহু
জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জাবন, পবিত্র
হাদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কমে প্রভিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব
সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বৃদ্ধির অভীত
ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধা।"

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছার যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন। কহিলেন, "এবার বিরতির পালা। শিবের ক্ষির, রামের কিষ্কর, এবার থেকে ভাব্বে শুধু কৈষ্কর্যের কথা আর মুখে জপ্বে সুধাময় নাম।"

কলিকাতার ভজেরা দাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা শিরোধার্য করিলেন। প্রথমে উত্তর পাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উভানে তাঁহার বাদস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

কথাপ্রদক্ষে ভক্তদের একদিন বলেন, "পর্ব তীর্থ দার এই গঙ্গাতীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া-পাওয়া দেবো এবার বিদর্জন।

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আত্র সন্নাদ গ্রহণ করেন। গ্লার পবিত্র জল ছাড়া আর কিছু গ্রহণে তাঁহার আর ক্রচি নাই, ইচ্ছা নাই। পুত্র ইন্দুস্থণ ও ভক্ত-শিশুদের আবেদন ও মিনতি বার্থ হয়। স্বেচ্ছার, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাঁহার বিদায় লগ্নের দিকে।

একদিন উদাস নয়নে নিশুরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া ভক্তদের কহিলেন, "যেথানে শ্রীগুরু বাবাকে জ্ঞলসমাধি দেওয়া হয়েছে, দেহভাগের পর এ থোলসটাকে সেথানেই ভোমরা রেখে দিও।"

ভক্ত-শিয়েরা সাশ্রুনয়নে অমুরোধ জানান, "বাবা, জার কিছুদিন থেকে গেলে হতো না ! কুপা ক'রে তাই করুন।" মৃত্ব হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "গ্রীগুরু বাবা চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি। আর থাকা যায় না আমায় এবার যে যেতেই হবে।"

১৯>৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর। সেদিন গভীর রাভে মহাৎ যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুখিত হন, তারপর এদিক ওদি দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন।

পুত্র ইন্দুভূষণ বাহিরের বারান্দায় নিজিত ছিলেন, কে যে তাঁহাকে নিজা হইতে জাগাইয়া অফুট স্বরে বলিয়া গেল, "আ বিলম্ব না ক'রে বাবার কাছে যাও।"

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কঠে কহিলে। "এখনি আমায় ভোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।"

সবাই মিলিয়া দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাভটে। পবি বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন ভারপর ভক্ত ও শিশ্বদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলে চিরসমাধিতে।

